# ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাম্প্রতিক প্রবণতা

এ আর দেশাই

কে পি বাগচী **খ্যাগু কোম্পা**নী কলকাতা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৯ কে পি বাগচী অ্যাড কেম্পানী ২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী মুখীট, কলকাতা-৭০০০১২

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি বি গাঙ্গলী দ্বীট, কলকাতা-৭০০০১২ 'হইতে প্রকাষিত, ক্কেলী প্রিন্টার্স ৩৯/১, শিংনারয়ণ দাস লেন, কলকাতা-৭০০০৬ হইতে ম্নিতে

### আমার পিতার স্মৃতির উদ্দেশে

#### ভূমিকা

'Recent Trends in Indian Nationalism' যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে ভারতের জাতীয়তাবাদের সম্পর্কে আলোচনাকে বজায় রাখতে চেয়েছে ও প্রস্থাটি আমার প্রেবিকার 'Social Background of Indian Nationalism'-এরই সংক্ষিপ্ত বিস্তার।

ষধন আমি 'Social Background of Indian Nationalism'-এর তৃতীয় সংস্করণে ব্যাদত ছিলাম তথন প্রকাশকরা যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের উপর সংযোজনী রচনা করতে বলেন। আমি একটা ছোট সংযোজনী রচনায় যথেন্ট পরিশ্রম করি। তবে উল্লিখিত সময়ে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিরাটভাবে রুপান্তরিত করে সেগুলোকে চিত্রিত করার তাগিদে আমার সংযোজনী একটা ছোট পর্স্কতকের আকার নিয়ে বনে। 'Social Background of Indian Nationalism'-এর এই সংযোজনটিকে একটি পর্স্তক হিসাবে প্রকাশ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলে বর্তমান গ্রন্থটি 'Social Background'-এর বিস্তৃত সংযোজনের প্রকৃতি পেয়েছে।

বেশ করেকবছর ধরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ব্যাপারটিকে নিয়ে তার সামাজিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমি গবেষণা করছি। ভারতের নানা ঘটনার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিপাল পরিমাণ লেখালেখি চলছে এবং তাও আবার দ্রতে পরিবর্তানশীল আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে। আমি বিকাশমান ঘটনাবলীকে আরও বিস্তৃতভাবে ও সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে বিষয়টিকে ধরতে চেয়েছি যার ফলশ্রন্তি হল 'Social Background'-এর এই সংযোজন।

আমার গবেংণাকালে আমি বেদনামিশ্রিত বিশ্মর নিয়ে দেখেছি যে বিগত বিশ বছরে সংঘটিত নানা ঘটনার—যেগনুলো আপাতদ্ভিতৈ গোলমেলে ও পরস্পর বিরোধী—সাসংলক্ন চিত্রায়ন হয়নি বললেই চলে।

সাহসিকতাপূর্ণ অনুমানের শ্বারা অনুপ্রাণিত সাহিত্যের একটা বেদনাদায়ক অভাব রয়েছে। পরস্তা, তা সাধারণভাবে প্রায়োগক, অভিজ্ঞানমূলক ও প্রতীক-মূলক বর্ণনার সীমানওে অতিক্রম করতে পারেনি। সামগ্রিক বিকাশের মূল্যায়নের কিছা কিছা প্রয়াসে বৈজ্ঞানিক দৃণ্টিভংগীর দারিয়্যও প্রকট আর সেগ্রেলার প্রেক্ষা-

পটে রয়েছে হয় হিন্দর্দের স্জনশীল প্রতিভা কিংবা অতিমানব তত্ত্ব। বর্তমান সরকারের পক্ষে গোঁড়া যুক্তির রয়েছে বেশ কিছ্ লেখাতে। সেগ্লো ভারতের সামাজিক বিকাশের গ্রুর্মপূর্ণ প্রশ্নগ্লোকেও এড়িয়ে গিয়েছে। সামাজিক মুল্যায়নের বিকাশটাকে কলের করাত দিয়ে ট্রুকরো ট্রুরো করা ছবির মত দেখান

আমার মনে হয়েছে স্বাধীনতার পরে আসল অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, রাজনৈতিক তত্ত্ব, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক অনুসম্বানের পরিবর্তে স্কৃবিধাজনক কৈফিয়ৎ দেশনের একটা প্রয়াস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ সত্যের জন্য বস্থাদায়ক অন্সম্বানের পরিবর্তে সেগ্লো শাসকগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটাতেই যেন বাসত। খুবই ব্রিসংগতভাবে যেমন একজন বিদন্ধ বিজ্ঞানী বলেছেন, ''সমাজ বিজ্ঞানের পক্ষে প্রয়োজন হল বিশদ টেক্নিকের পরিবর্তে মোল সমস্যাগ্রলোকে এড়িয়ে না গিয়ে সেগ্রলার মোকাবিলা করা।''

ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পাণ্ডিত্যপর্ণ সাহিত্য মৌল সমস্যাগর্লোর সম্মুখে আসেনি—বরং ভারতীয় সমাজের সম্মুখে মুখব্যাদানরত আসল যুগান্তকারী সমস্যাগ্রলোকে যেন এড়িয়ে যেতে চেয়েছে।

C. Wright Mills তাঁর সাম্প্রতিক চিন্তাগর্ভ প্রকাশনা "Sociological Imagination"-এ একালের সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণার নানা অসম্পর্ণতাকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেনঃ

''ঐতিহাসিকভাবে অন্তর্নিহিত কোন প্রবণতা বাদ আমেরিকার সমাজ বিজ্ঞানগালোতে থাকে তবে তা হল ছাড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গবেষণা, তথাসালান্ত পরীক্ষা বালির বহাছবাদী বিশংখলার একটা সংসাগী গোড়ামতের প্রতি পক্ষপাতিছ। সমাজ-বিদ্যার একটা বিশেষ ধরণ হিসাবে উদারনীতিক প্রয়োগীয়তার এগালো প্রয়োজনীয় বৈশিষ্টা; কেননা বাদি প্রতিটি জিনিবের পিছনে থাকে সংখ্যাহীন উপাদান তবে আমাদের হাতের বাস্তব কাজগালোতে সবচেয়ে বেশি সতর্কতাই বাছনীয়। আমাদের অনেক খালিনটি বিষয় নিয়ে ঘটিতে হবে আর তাই কোন ছোট বিষয়ের সংস্কার সাধন কিবো তার পরিশতি জ্ঞানাই প্রথমে দয়কার—
অন্য বিষয়িটির সংস্কারের প্রশ্ন উঠতে পারে। আর অবশাই আমাদের

অধ্ধ মত পোষণ না করা ও খাব বড় প্রকলপ হাতে না নেওরাই উচিং।
আমাদের অবশ্যই একটা সর্বব্যাপী মিথজ্ঞিয়ার প্রবাহে ঢাকতে হবে এবং
তা করতে হবে বাস্তবে বহুবিধ কারণ সম্বশ্ধে এ যাবং অজানা ও
আগামীতেও অজানা থাকবে এমন সহনশীল সচেতনতা নিয়ে। সামাজিক
পরিবেশের সমাজ বিজ্ঞানী হিসাবে আমাদের অসংখ্য ছোটোখাটো কারণ
সম্বশ্ধে সচেতন থাকতে হবে। কার্যত বাশির সংগো কাজ করতে হলে
সামাজিক পরিবেশের ক্ষেত্রে টাকুরো টাকুরো সংক্ষারের কথা অবশ্যই
ভাবতে হবে।

সতর্ক ভাবে পা ফেল—জগংটা এত সহজ নয়। সমাজকে ছোটোখাটো উপাদানে ভাগ করলে স্বভাবতই কোন কিছুরে কারণ দর্শাবার জন্য তাদের করেকটির প্রয়োজন হতে পারে অথচ তাদের উপর আমাদের নিয়ন্দ্রণ সম্বদ্ধে আমরা একেবারে স্বনিশ্চিত হতে পারবো না। একটা 'জৈবিক সমগ্রতার' ওপর গ্রের্ড্ব আরোপ ও তার সংগে কারণগ্র্লোর সঠিক বিবেচনায় বার্থতা যেগ্রেলা প্রায়শই কাঠামোগত আর তার সাথে সংযুক্ত একটা বিশেষ পরিস্থিতি পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা 'স্থিতাবস্থার কাঠামো' উপলব্ধিতে বেশ অস্ববিধার স্ভিট করে।

উদারনীতিক ক্রিয়াপ্রবণতার জৈবিক অধিবিদ্যায় সমন্বয়ী ভারসাম্যের যে কোনন্দীবণতাই গা্বর পেয়ে থাকে। সব কিছুকে অবিচ্ছিল প্রক্রিয়ার্পে দেখবার সময় আমরা হারিয়ে ফেলি ছন্দের আকস্মিক পরিবর্তন ও বৈ-লবিক স্থানচ্যতি যা আমাদের কালের বৈশিষ্টা; আর র্যাদ বা তা নাও হারাই তাহলে সেগ্লোকে শা্ব্মার ব্যাধিগত ও অসংগতিব্যক্তক চিন্তু বলে মেনে নিই। নিছক আন্তুঠানিকতা ও পরিগৃহীত ঐক্য আধ্নিক সামাজিক কাঠামোর সমীক্ষার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয় (প্তা সংখ্যা ৮ও-৮৬)

ভারতীয় পাণ্ডিত্য 'বিচ্ছিন্ন আবহের সমাজ বিজ্ঞানের' ব্যাধির ন্বারাও আক্রান্ত হরেছে। 'উদারনীতিক ক্রিয়াপরভার জৈবিক অধিবিদ্যার' হাতেও তা বন্দী হরে পড়ছে। 'গতির আকস্মিক পরিবর্তন ও বৈশ্ববিক স্থানচ্যুতিগ্রেলাকে' এড়িরে ষাধ্বার প্রয়াসে আবরণ স্থি কিংবা সেগ্রেলাকে ব্যাধিজনিত ঘটনা বলৈ গণ্য করাটেও তার বৈশিন্ট্য হয়ে দীড়িয়েছে। ঐতিহাসিক সামাজিক কাঠামোগ্রেলারে আসল সমস্যাগ্রেলাকেও তা প্রধানতঃ এড়িয়ে ব্যক্তি।

Professor Mills সতাই বলেছেন যে সামাজিক ঘটনাবলীর যে কোন গ্রহ্ম-পূর্ণ গবেষণায় নিশ্নলিখিত মৌল প্রশ্নগ**্**লোর উত্তর থাকবে ঃ

- (১) সামগ্রিকভাবে একটি বিশেষ সমাজের কাঠামোটা কি ? প্রয়ো-জনীয় উপাদানগ্রলো কি আর তারা কি ভাবে পরদপর সম্পর্কিত ? অন্যানা সমাজ-ব্যবস্থা থেকে কি তার পার্থক্য ? তার অন্তর্নিহিত অবিভিন্নতা ও পরিবর্তনের জন্য কোন বিশেষ বৈশিটোর অর্থ কি ?
- (২) মানব ইতিহাসে এরপে সমাজের অবস্থান কির্প? কি কারণে তা পরিবর্তিত হচ্ছে? তার নিজের মধ্যে ও সামগ্রিকভাবে মানবজাতির জন্য কোথায় তার অবস্থান? কেমন ভাবে তার কোন বিশেষ বৈশিটো তার সময়কার ঐতিহাসিক পর্যায়কে প্রভাবিত করছে কিংবা নিজেও প্রভাবিত হচ্ছে? আর এই পর্যায়ে তার বৈশিষ্ট্যগ্রেলা কি কি? অন্যান্য পরিব্যাপ্তিকালের থেকে কি তার পার্থক্য? ইতিহাস রচনায় তার বৈশিষ্ট্যমূলক পথগ্রলোই বা কি কি?

বর্তামান গ্রন্থটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাম্প্রতিক প্রবণতাগ্র্লোকে ব্রুববার এবটা প্রচেটা। একটা সমম্বয়ী পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে গ্রেব্রুপর্ন্ প্রশ্নগ্রেলার উত্তর সম্থানেই এই প্রয়াস। ঐতিহাসিক বস্ত্বাদের পম্বতির প্রয়োগে এ গ্রন্থ রচিত।

সমাজজীবনের মৌল সমস্যাগ্রলোর আবিৎকার অব্যাহত রাখতে অবিরত উৎসাহদানের জন্য আমি Dr. G. S. Ghurye-এর কাছে গভীরভাবে কৃতস্ত।

Dr Dhirendra Narain কে ধন্যবাদ জানাই বইটি ছাপার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার জন্য। বোদ্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও তার সম্জন সহক্র্মীদের একইভাবে ধন্যবাদ জানাই। প্রকাশকদেরও ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। তাঁদের জিদ্ব ছাড়া এ বই প্রথিবীব আলো দেখতো না।

লেখক বিশেষভাবে থ্রাশ হবেন যদি তাঁর প্র'বতাঁ প্রস্থ 'Social Background of Indian Nationalism'-এর মতেই, এ বইটিও তার বিষয়টিকৈ কেন্দ্র করে বিতক' স্থি করতে পারে উপযুক্ত আলোচনার পথ প্রশস্ত করে।

সমাজতত্ত্ব বিভাগ বোদ্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, বোদ্বে-১ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬০ এ আর. দেশাই

# সূচীপত্ৰ

|   |                                                                      | পৃষ্ঠা |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------|
|   | ভুমিকা                                                               | vii    |
|   | দ্বিতীয় সংস্করণের ভ <b>্মিকা</b>                                    | хi     |
|   |                                                                      |        |
|   | প্রথম অংশঃ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোন্তর পর্যায়                           |        |
| ক | ইতিহাসের ঘ <b>্</b> ণি <sup>4</sup> বাত্যা                           | 2      |
| খ | পরিবর্তিত সামাজিক পটভূমি                                             | R      |
| গ | রাণ্ট্রসংঘ ( য়নুনো) ঃ তার ভূমিকা                                    | ₹8     |
|   |                                                                      |        |
|   | <b>দিতীয় অংশঃ যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষের জাতীয়তা</b> বাদ                |        |
| ₯ | আমাদের প্রভাষ                                                        | 05     |
| খ | অথ'নৈতিক বিকাশ                                                       | ৩৫     |
| গ | রাজনৈতিক ঘটনাবলী                                                     | 82     |
| ঘ | দেশ বিভাজনের তাৎপর্য                                                 | ୯୯     |
|   |                                                                      |        |
|   | ভৃতীয় অংশ <b>ঃ স্বাধীনতার পর জা</b> তীয়তাবা <b>দ</b>               |        |
| 季 | অপাত স্ববিরোধ                                                        | ৫১     |
| খ | ক্ষমতা হ <b>স্তান্তর— সাংবিধানিক কৌশল, রাজনৈতিক</b> বি <b>॰ল</b> বের |        |
|   | ফলশ্রুতি নয়                                                         | ৬৮     |
| গ | ব্র্জোয়া জনকল্যাণকর রাজ্যের উল্ভব                                   | 95     |
| ঘ | রাজনৈতিক প্রবণতা                                                     | Ro     |
| B | ঐতিহাসিক পছন্দ – ধনতন্ত্র অথবা সমাজতন্ত্র ?                          | 22     |
| Б | অর্থ নৈতিক প্রবণতা                                                   | 202    |
| Ę | ভারতীর প্রজাতন্দের সংবিধান                                           | 250    |

### [ xvi ]

|            |                        | <b>ગ</b> ૃષ્ઠે |
|------------|------------------------|----------------|
| ङ          | শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবণতা | 25%            |
| ঝ          | সামাজিক প্রবণতা        | 20H            |
| <b>J</b> B | মতাদর্শগত প্রবণতা      | ১৫৬            |
| हे         | রাজনৈতিক সংগঠন         | <b>১</b> ৬১    |
| ţ          | <b>म</b> ्लथाता        | <b>১</b> ৬8    |
|            | গ্ৰন্থপঞ্জী            | <b>১৬</b> ৬    |
|            | নিদেশিকা               | 296            |

## প্রথম বংশ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর পর্যায়

# ইতিহাসের ঘূর্ণিবাত্যা

#### বিশ্ববিকাশের গতিশীলতা

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধেত্তের কালের বছরগালো অতি গার্র্ভ্বপূর্ণ ঘটনাবলীতে পরি-প্রেণ । বহু দশকের ইতিহাস এই সময়ের বছরগালোতে চাপাচাপি করে রাখা হয়েছে। কয়েকটি দেশের সমাজের আর্থিক ভিত্তি, রাজনৈতিক ও সামাজিক উপরি-কাঠামোতে এসেছে গভীর পরিবর্তন আর কোন কোন ক্ষেত্রে, র্পান্তরও। মানুষের সামাজিক জগওে বিভিন্ন জাতি শ্রেণী ও সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গত বহু তীর বৈপরীত্য, বৈরীতা ও তাদেরই পরিণতিতে উভ্তুত প্রচন্ড সংঘাতের রংগমণে রুপান্তরিত হয়েছে। এক বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ মানবজাতিকে শংকিত করছে তার পারমাণিক বিপর্যয়, এমন কি সামগ্রিক মৃত্যুর আশংকায়। এরই পাশাপাশি অবশ্য ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিগ্রলা বিজয় গৌরবে অগ্রসর হচ্ছে আর আগ্রঘাতী বিপদ থেকে মানবজাতিকে মৃত্যির প্রতিশ্রতি দিছে। ১

ইতিহ।স দ্রত গতিতে এগিয়ে চলেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। ভারতীয় জনগণও এই ঐতিহাসিক প্রবাহের পরিক্রমণ পথে আকর্ষিত হয়েছে। এই সময়ে তারাও পেরিয়ে এসেছে বিরাট আর্থ-সামাজিক ওরাজনৈতিক পরিবর্তনের পথ।

যেহেতু আমাদের প্রশ্বের বিষয় হলো ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাম্প্রতিক প্রবণতা (ভারতের ইতিহাস নয়) সেহেতু আমরা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করবো তার গতিশীলতা আর যুম্খকালীন ও যুম্খেনতের পর্যারে তার অভিজ্ঞতাপ্রসূত উত্থান-

वृत्ना ७ रेजेल्ल्डाब जन्दश्च अकामना बकेंगा।

পতনের কাহিনী। আমরা ভারতীয় জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণী ও আর্থসামাজিক গোষ্ঠীগত নানা সম্পর্ক, তাদের আপেক্ষিক শক্তি ওপারস্পরিক সংগ্রামের
পরিবর্তনগ্রেলার নিরীক্ষার প্ররাসী। আমরা আরও দেখবো কতদ্রে বাস্তবায়িত
হয়েছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য—যেমন, জাতীয় মৃত্তি,
সামাজ্যবাদী শোষণের অবসান, একটা গ্রাধীন ও ভারসাম্যযুক্ত জাতীয় অর্থনীতির
প্রবর্তন, সামন্ততান্ত্রিক জ্ঞানারী সম্পর্কের অবল্ঞিত, জাতীয় জনসমাজ ও সংখ্যান
লঘ্ম গোষ্ঠীগনলোর সমস্যাদি, পোর স্বাধীনতার সমস্যা প্রভৃতির সমাধান।

আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ "Social Background of Indian Nationalism" -এ বণিত ভারতের ইতিহাস ভারতীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস। এ সব শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া, প্রলেতারিয়েত, কৃষককুল (ভূমি-মালিক, প্রজা ও কৃষি বা ক্ষেত্রমজ্বর), নগর ও গ্রামাণ্ডলের মধ্যবিক্তরা, ধরংসপ্রাণ্ড হণতশিলপী ও কারিগরগণ, সামন্ত রাজগণ, আধা-সামন্ত ভূম্যাধিকারী প্রভৃতি। প্রথিবীর অন্যান্য দেশের সংগে ভারতীয় জাতির মিথজ্বিয়াও এইতিহাসে রয়েছে। ঐ সব সংগ্রাম ও মিথজ্বিয়ার ঐতিহাসিক পরিণতি কোন নির্দিণ্ট মুহুতে ভারতীয় সমাজকে গতিশীলতা দান করে।

ভারতীর জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের দ্ষ্তিভংগী হতে ব্নধকালীন ও ব্বদেশন্তর কালে ভারতীর সমাজের তাংপর্যপ্র্ণ বিকাশের অবস্থান ও ম্ল্যানির্ণয়ের প্রের্বর, ঐ এবই সময়ে সংঘঠিত বিশ্বব্যাপী ঘটনাবলীর পর্যালোচনা ও ম্ল্যায়েরর প্রয়োজন আছে। এর কারণ হলো ভারতীর সমাজ বিশ্বসমাজের এক সম্প্রক অংগ বা অন্যান্য সমাজের সংগে মিথাজিয়ায় যুক্ত ও উভরই পারস্পরিক প্রভাবে প্রভাবিত। ভারতীর সমাজের ঐতিহাসিক গতি শ্র্মান্য অভ্যন্তরীণ সামাজিক শক্তিগ্রেলার জিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণতিমার নয়— এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে আন্তর্জাতিক জগতের শক্তিসমূহ ও এদেশের সমাজের উপর তাদের প্রভাব।

ভারতীর সমাজের বিকাশের বৈজ্ঞানিক উপলাখিতে যুম্ধকালীন ও যুশ্বোত্তর প্থিবীর বিকাশের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে কেননা ভারতের বিকাশও জন্ম নিচ্ছে বিশ্ববিকাশের গভে ।

#### দিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বয**়শ ছিল একদিকে আন্তঃসাম্বাজ্যবাদী বৈ**রিতা ও অন্যদিকে নাৎসি

জার্মানী ও সোভিরেত ইউনিয়নের বিরোধিতার মিশ্রিত ফল। এটা ছিল মিশ্রিত ফ্রন্থ। সাম্রাজ্যবাদী দেশগ্রেলার দ্বিট সন্মিলনের মধ্যে হরেছিল এ যুন্থ (রিটেন, ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরান্ট ও অন্যান্য দেশ বনাম তিন অক্ষণক্তি, যেমন জার্মানী, ইটালী ও জাপান); অন্যাদিকে ছিল উন্ত যৌথ রান্ট্রমন্ডলীর একটি বনাম সোভিরেত ইউনিরন। বৈরী সাম্রাজ্যবাদী দেশগ্রেলার একটি গোডিসী গঠিত হয়েছিল গণতন্ত্রনিরোধ ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগ্রেলা নিয়ে আর অন্যটির অন্তর্ভুক্ত ছিল গণতান্ত্রক সাম্রাজ্যবাদী রাণ্ট্রগ্রেলা।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ফ্যাসিবাদী ও গণতান্ত্রিক গোণ্ডীগুলোর মধ্যে বৈরিতার মৌলিক কারণ ছিল ফ্যাসিবাদী দেশগুলোর একটা উদ্দেশ্য। এরা চেয়ে-ছিল সম্প্রসারণ, চেয়েছিল উপনিবেশ যেখানে তাদের শিলপজাত উন্তর দ্রব্যাদি পেতে পারে একচেটিয়া বা প্রায়-একচেটিয়া বাজার আর যে উপনিবেশগুলো তাদের শিলপগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎস হতে পারে; আর তাছাড়াও তারা যাতে উন্তর্গ্ত পর্নজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হতে পারে যে পর্নজি নিজেদের দেশে লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করা যাবে না। সেই সময় বিশেবর অর্থনৈতিক ভূখণেতর একটা বড় অংশ প্রতিদ্বস্বনী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর নিয়ন্ত্রণে কিংবা মালিকানার ছিল - এরা হলো রিটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরান্ত্র প্রভৃতি। এটাই ছিল বৈরিতার উন্ভবগত কারণ যা উল্লিখিত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দুটি বিরোধী জোটের মধ্যে যুন্ধ ব্যাধিয়ে দেয়। কারণটা নোলিক অর্থেই অর্থনৈতিক আর ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাণ্ট্রগুলোর আগ্রাসী আচরণের ব্যাখ্যা তাতেই মেলে।

এই যুন্ধ দুই সাম্বাজ্যবাদী দেশগুলোর জোটের মধ্যে, তাই এটা সাম্বাজ্যবাদী যুন্ধ, যার উদ্দেশ্য ছিল একটি জোটের কর্তৃত্বাধীন অর্থনৈতিক ভূখণ্ড ও উপনিবেশ-গুলো বলপূর্বক অধিকার করা, আর অন্যাদকে ভিল্ল জোটটির দ্বারা সেগুলো দখলে রাখা।

দৃটি পরস্পর বিরোধী জোটের মধ্যে আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সেটি হলো এই যে জার্মানী, ইটালী ও জাপানের রাষ্ট্রিক কাঠামোটি ছিল গণতব্দবিরোধী ও ফ্যাসিবাদী, আর ব্রিটেন, ফ্রান্স, মর্ফিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য অনুষংগী দেশ-গ্রেলা ছিল গণতাব্দিক।

তাই গণতান্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগর্লো ফ্যাসিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগর্লোর আক্রমণ প্রতিরোধের প্রস্থাসে, প্রসংগক্তমে তাদের নিজেদেরও গণতান্দ্রিক রাত্মিক কাঠামো এবং সাধারণ গণতান্দ্রিক অধিকারগালোকে রক্ষা করছিল ভাবী বিজেতা পক্ষ, ষেমন, ফ্যাসিবাদী-সামাজ্যবাদী দেশগালোর হাত থেকে সে অধিকারগালো যতই কম, পংগাল, বিকৃত ও প্রতারণামলেক হোক না কেন—বিশেষ করে প্রভিবাদী সম্পর্কের দর্শ )।

এই বাঙ্গতব ব্যাপারটি ঐসব দেশকে তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সংবাধ্ধ ধোঁকা দিতে সাহায্য করলো এই বলে যে তারা গণত তাকে রক্ষা করতেই আগ্রহী যদিও তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিলো ফ্যাসিবাদী আক্রমণকারীদের দিক থেকে বিপদগ্রন্থত উপনিবেশগুলোর উপর নিজেদের লাত্তিনকার্য বজায় রাখা।

#### যুদ্ধের চরিত্র

এই দুটি রাণ্ট্রজোটের মধ্যে যুদ্ধ ছিল বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যেকার সংঘাত—
একদিকে সেই সব দেশ যারা অতীতে অসংখ্য ঔপনিবেশিক শাসনাধীন জনগণকে
পদানত করে শোষণ করেছে আর অন্যাদিকে সেই সব রাণ্ট্র যাদের হাতে উপনিবেশ
ছিল না অথচ যারা তাদের দখলচাত করতে চের্য়োছল।

গণতাশ্যিক সাথ্রাজ্ঞাবাদী দেশগন্তারে 'গণতশ্যের প্রতিরক্ষা'-র ঘোষিত লক্ষ্য ফ্যাসিরাদী সাথ্রাজ্ঞাবাদীদের বলপ্র'ক অধিকারের বির্দেধ ঔপনিবেশিক ভোগদেশল রক্ষার মন্থাশের নামান্তর ছিল ( আথি ক অথবা রাজনৈতিক অথে )। এর বাস্তব দ্টোন্ত হল এই যৈ যুস্ধকালে এই সব রাণ্ট্র উপনিবেশগন্তারে পরাধীন জনগণকে স্বেচ্ছায় গণতাশ্যিক অধিকার অপ'ণ করেনি করেনি স্বেচ্ছায় গাড়াজ্যের অবসায়ন কিংবা অনগ্রসর জাতিগ্রেলাকে অথ'নৈতিকভাবে শোষণও করতে ছাড়েনি।

গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদে অন্তর্নিহিতভাবে শান্তি স্থিতীকারী কিংবা যুম্ধ-বিরোধী কিছ্ব থাকে না। বাস্তবে গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগন্লো প্রথিবীর উপর কর্তৃত্বস্থাপনে নিজেদের মধ্যে যুম্ধ করেছে আর যুম্ধ-বিপ্রহের মধ্যে দিয়েই উপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে।

এটা একটা দ্বেটনাই বটে যে যুশ্ধের সময়ে বৈরী সাদ্রাজ্যবাদী দেশগন্লোর এক পক্ষ হয়ে পড়ল গণতালিকে আর অন্য পক্ষ ফ্যাসিবাদী। বাইরের এই পার্থ ক্যটাই এদের সংঘর্ষের একমাত্র কারণ নর। সম্প্রসারণ অধিকার ও অর্থনৈতিক ভূখণেডর বিরাট এলাকাকে বলপ্রেক দখল করে নেওয়ার প্রয়াসে জার্মান ধনতন্ত্রনাদের আর্থিক ও অপ্রতিরোধনীয় লালসাই ছিল যুশ্ধের প্রধান কারণ। নাংসিবাদী রাজ্যের যুশ্ধবাসনা ও যুশ্ধকালীন কর্মসূচী জার্মান একচেটিয়া মুলধনের প্রয়ো-

জনীয় সম্প্রসারণের মনোগত প্রকাশ ছিল মার। ইটালী ও জাপানের খনতদ্রবাদের সম্পর্কে অনুরূপ উদ্ভিই খাটে।

অক্ষণভিগ্নলের নেতৃঃ নিয়ে নার্গদ জার্মানী তার সম্প্রসারণবাদী লন্ঠন কাজকে বাস্তবায়িত করার পরিকলপনা নিয়েছিল গনতান্তিক শান্তগন্তা, এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়নেরও স্বার্থহানি করে। যখন নার্গদ জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের তথন তা ছিল ফ্যাসিরাদী সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের যুদ্ধ। নার্গদ জার্মানীর বির্দ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকোন উপনিবে শিক সাম্রাজ্য রক্ষা করছিল না কেননা তার এ ধরনের কিছ্ ছিল না। ন্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এক্ষেপ্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে ছিল সম্পূর্ণ আত্মরক্ষার যুদ্ধ – আক্রান্ত হ্বার পাবের্ণ নার্গদ জার্মানীর সংগে তার চুক্তির সমর্থন অথবা বিরোধিতা যে ভাবেই করা হোক না কেন।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, ঔপনিবেশিক শাসনাধীন জাতিগালোর যুন্ধ ছিল সমন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই বির্দেধ—তার। ফ্যাসিবাদীই হোক আর গণতাশ্যিকই হোক। আর বিদেশী ফ্যাসিবাদীরা ইউরোপের দেশগালোকে অধিকার ও দাসত্বে আবন্ধ করলে তাদের জনগণও ফ্যাসিবাদীদের বির্দেধ গণতাশ্যিক জাতীয় মনুক্তি সংগ্রামে বতী হয়েছিল।

#### यूटकत मृला

বিভিন্ন পর্যায়ে যাদের বর্ণেধর অপ্রগতির আলোচনার আমাদের দরকার নেই। প্রারণিভক পর্যায়ে বিরাট জয়ের পর ফ্যামিবাদী শাঙ্তগালোর নিদারণ পরাজয় ঘটে। ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত পোঁছেও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সেনাবাহিনী শেষ মাহাতে পরাভূত হয় আর তারা হিরোসিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক বিনাসের পরমাহাতে শান্তির জন্য আবেদন করে। নাগসি জার্মানীর সেনাবাহিনী স্ট্যালিনগ্রাড ও মাস্কো পর্যন্ত এগিয়ে এসেও সেখানে থামতে বাধ্য হয় ও লাল ফোজের চাপে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় ও আত্মসমর্পণ করে।

এইভাবেই অবলর্মপ্ত ঘটে তিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির।

প্রথম বিশ্বধূদেংর তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বধূদ্ধ ছিল ধ্বংসাত্মক ও বিনাশ-কারী। নির্ভর্যোগ্য হিসাব অনুষায়ী প্রথম বিশ্বধূদেধ ষেথানে মৃত ও অংগহানির শিকারের সংখ্যা ছিল ৩০ মিলিয়ন ও আর্থিক ব্যয় ৩৫ হাজার মিলিয়ন পাউণ্ড, সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বয়ােশ মতের পরিসংখ্যান হলো ৪১ মিলিয়ন ( সামরিক ও অসামরিক মানুষ ) আর আথি ক ব্যয় ২২৩ মিলিয়ন পাউত্ত। ২

#### দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনুরপ্রসারী ফলাফল

দ্বিতীয় বিশ্বয়দেশর ফলাফল ছিল গারুত্বপূর্ণ ও সাদুরপ্রসারী। প্রথিবীর চেহারাটাই বিরাটভাবে রূপান্তরিত হয় এর ফলে। বিভিন্ন জাতি, শ্রেণী ও সমাজ সম্পর্কে ও আপে ক্ষিক ক্ষমতায় গভীর পরিবর্তন আসে। ইতিহাসের বিস্মৃতিতে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী দেশ তলিয়ে যায় কিংবা তারা তাদের অতীতের দর্দেন্ড প্রতাপ হারিমে ফেলে। বেশ কয়েকটি দেশে বিভিন্ন মান্রায় পারাতন সম্পত্তি সম্পর্কের স্থান নেয় নতুন সম্পত্তির সম্পর্ক (পূর্ব ইয়োবোপীয় দেশগুলো, চীন )। প্রোতন বিভিন্ন ধরণের সম্পত্তি সঙ্গে বাঁধা শ্রেণীগললা সেকালের সম্পত্তিগত বিন্যাসের বিবর্তনের দরনে অতহিতি হয়ে যায়। নয়া ধনতন্ত্রবিরোধী ताष्ट्रेश्नात्वात छरम्भव घटि भूव देखात्वात्भत त्भानााष्ठ, त्रभानिया, दार्श्वती, চেকোণ্ডোভাকিয়া, আলবেনিয়া, যুগোগ্লাভিয়া ও পূর্ব জার্মানীতে। এদের **छरम्मा हिन স**মাজতा**न्ति**क সমাজ প্রতিষ্ঠা আর সেই লক্ষ্যসাধনে তারা বিভিন্ন মারোর সম্পত্তির সামন্ততানিক ও ধনতানিক কাঠামোর অবসান ঘটার আর এই ভাবেই সেই ধরণের সম্পর্কে বিন্যুগত শ্রেণীগুলোকে বিলুপ্ত করে। এই সব পরি-বর্তানের ফলে বিশ্বধনতন্ত্রবাদের রাজনৈতিক ও অর্থানৈতিক এলাকা আরও সংকীর্ণা হয়ে পড়ে আর সুরু হয় সংকৃচিত বিশ্ববিপণন ও কীচামালের উৎস সন্ধানে ধন-তান্ত্রিক দেশগলোর মধ্যে প্রবল সংঘাত। তাছাড়া, ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাণ্ট্রের মত একটি অতিকাষ ধনতান্দিক শক্তির আবিভবি ঘটে যা প্রায় সবকটা ধনতন্দ্রী দেশের উপর ক্রমবর্ধমান আর্থিক আর সেই কারণেই, রাজনৈতিক প্রাধান্য কিতার করে यात्क — य प्रमान त्यात क स्वकृषि दिमा भारताचन ও विनवस्त्रापा ঐতিহ্যের খ্যাতি সমন্বিত, যেমন, ব্রিটেন ও ফ্রাম্স।

বিশ্বচিত্রের র পান্তরের প্রক্রিরাটি এখানেই থামে নি। বেশ করেকটি ঔপনিবেশিক দেশে প্রাক্-শ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধ পর্যায়ের তুলনার আরও বড় উদ্দেশ্য ও
উপ্রতা নিয়ে ম্বি-আন্দোলন স্বর্হয়। এ সব আন্দোলনের পরিণতিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীরা তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয় (ভারত,

२. अहेबा: R. P. Dutt: The Crisis of Britain and BritishEmpire.

পাকিস্তান, সিংহল, বর্মা, ভিরেতনাম, কাপ্রোভিরা লাওস, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি )। তাছাড়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য মহাদেশের নতুন ও এ পর্যস্ত সম্প্র জাতিগালো জাতীয় মাজি আন্দোলনের কক্ষপথে সবাপ্রথম এসে পড়ে।

আমাদের সামনে যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে দ্বাধীনতা ও সাম্যের আকাংক্ষা এত বড় উচ্চতায় কখনও পে<sup>†</sup>ছোয় নি।

# পরিবর্তিত সামাজিক পটভূমি

প্থিবীর ছবিটি এই পর্যায়ে এত বিরাটভাবে বদলে গেছে যে সেই র্পান্তরটির পূর্ণ উপলব্যিতে প্রয়েজন বড় রক্ষের মানসিক প্রয়াস। এর কারণ হল মান্য বর্তমান যুগে এক বিশ্বব্যাপী সামাজিক পরিপাশের্ব বাস করে আর সেই জন্য সে নিজেই প্থিবীজোড়া ঐতিহাসিক তাৎপর্যমিণ্ডত ও অগ্রুতপূর্ব উত্তেজনাভরা ঘটনাবলীর খরস্রোতে তথা আবর্তে অবশাশভাবীর্পে ধরা পড়েছে। সাম্প্রতিক বছর গ্রেলার গ্রুর্ত্বপূর্ণ নানা ঘটনার নিয়তি নির্দিণ্ট তাৎপর্যের সম্পূর্ণ উপলব্যিতে একজন ব্যক্তিকে সুকোশলে মত পরিবর্তন করে সামাজিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আর তাকে দেখতে হবে তার সুগভীর জটিলতা, প্রচাড গতিশীলতা আর ক্রমাগত পরিবর্তনশাল বর্ণ বৈচিন্ত্রের মধ্যে।

সংক্ষেপে, এই সময়কার প্থিবীর পরিবর্তিত সমাজ চিত্রের প্রধান প্রধান বৈশিশ্ট্য হলঃ

- (১) বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের অবস্থানগত পরিবর্তন।
- (২) পরাতন ঔপনিবেশিক পরাধীন দেশগ্রলোর বেশ কয়েকটির স্বাধীন জাতীয় রাণ্ট্র হিসেবে আবিভূতি হওয়া আর তাদের সমস্যাদি ও সংগ্রাম।
- (৩) পর্ব ইয়োরোপ ও চীনে কয়েকটি অ-ধনতান্দিক দেশের আবির্ভাব ও তাদের নিজেদের, ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পারম্পরিক সম্পর্ক।
- এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর দেশগুলোর গতিশীল আন্তঃসম্পর্ক বা আন্তকের সমাজ-জীবনের দীর্ঘ নাটকটির প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

#### विश्रुण मंक्रिक्रण आरमितिका मूक्कत्रारद्वेत उन्हर

প্রথমে আমরা সংক্রেপে আলোচনা করবো শ্বিতীর বিশ্বষ্টেশান্তর কালে সামাজ্য-

বাদী জগতের পরিবর্তনগ্রেলা, মুখ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগ্রেলার অবস্থান ও ক্ষমতার পরিবর্তন আর তাদের পারস্পরিক সংপর্কের রূপান্তর।

আগে যেমন বলোছ যুদের পরাজ্যের দর্শ তিনটি ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ জার্মানী ইটালী ও জাপানকৈ স্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসেবে বিদায় নিতে হয়। এমন কি জার্মানী বিভক্তও হয়ে যায়। অন্যান্য কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ, অবশ্য মার্কিন যুক্তরাণ্ট্র ছাড়া, যুদের বিজয়গোরব সত্ত্বেও অর্থনৈতিক, রাজ নৈতিক ও সামরিক দিক থেকে বেশ কিছ্নটা দ্বর্শল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের সাম্রাজ্যে আসে সংকট, তাদের আর্থিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা গ্রহ্তরর্পে হ্রাস পায় তাদের সামরিক শত্তিরও বিরাট ক্ষয় হয়।

যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রগুলোতে সর্থাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসেবে উল্ভব হটে মার্কিন যুক্তরাট্রের। আজকের ধনতাল্তিক জগতে তার অবস্থান প্রশ্নাতীত 'টাইটান' হিসেবে। 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও, মার্কিন যুক্তরাট্র অবতীর্ণ' হয় প্রধান যুদ্ধেমান দেশ
গুলোর শেষ শক্তি হিসেবে স্বচেয়ে কম ঝঞ্জাটে স্বচেয়ে বেশি স্ক্রিয়া আদায়ের
প্রয়াসে। অন্য দেশগুলো হল দলিত মথিত, বিশ্বস্ত অথবা ঝটিকা আজমণের
শিকার। অব্যাহতি পেল মার্কিন যুক্তরাট্র। দরিদ্র ও দুর্ব'ল হয়ে পড়লো অর্থনৈতিক ও আর্থিক দিক থেকে অন্য দেশগুলো। আমেরিকার একটেটিয়া প্রনিজবাদীরা বিশাল মুনাফা তুলে নিল সরকারী হিসেবে, কর বাদ দিয়ে, মোট ও২
মিলিয়ন ভলার অথবা ১৩,০০০ পাউন্ড। তারা তাদের কারখানার উৎপাদিকা ক্ষমতা
কর্মেক বাড়িয়ে তুললো আর মুল্ধনীতহবিলের প্রন্তিত পরিমাণ হল ৮৫ মিলিয়ন
ভলার বা ২১ ২৫০ মিলিয়ন পাউন্ড। প্রেক্তাত মুল্ধন ও উৎপাদিকা ক্ষত্রির এই
বিরাট প্রসারণ যুদ্ধের পরই খ্রুতে চাইল এক নিগ্নিশ্বার আর তার ফলে প্রশত্ত
হল আর্মেরিকার বিশ্বব্যাপী প্রসারণের পথ্যা যুদ্ধান্তর বছরগুলোর একটা উল্লেখ
যোগ্য বৈশিন্ট্য হয়ে আছে।

যদ্খশেষে, আমেরিকার ধনতন্ত্রাদ যার প্রয়োজন হয়েছে উৎপাদিকা শক্তিব্দিধ ও সন্তিত ম্লধনের দ্বত প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, শা্ধ্য দ্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও পা্রাতন সাম্রাজ্ঞাবাদী ঔপনিবেশগা্লোতেই অন্প্রবেশ করেনি—
তা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মত সাম্রাজ্ঞাবাদী দেশগা্লোতেও ঢ্বেক পড়েছে। আর্মেরিকার

<sup>).</sup> शूरव छिन्निविक खेक खर्कवा, शृ: ১२১-२२

পর্বজিম্লধন উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ ও অধোমিত নতুন দেশগ্লোতে ছড়িয়ে পড়ছে আর বাণিজ্যিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে সমগোরীয় সাম্রাজ্যবাদগ্লোকে অপসারিত করে ফেলেছে।

#### বিশ্বসাঞ্জাজ্যবাদের অভিভাবকত্বে মার্কিন সাঞ্জাজ্যবাদ

সামাজ্যবাদী ও উপনিবেশিক বেশ কয়েকটি দেশে ঝণ ও অন্যান্য আর্থিক সাহাষ্য দানের ক্ষেত্রে মার্কিন সামাজ্যবাদ তিনটি বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ, এর দরকার হয় উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও প্রশিক্ষর জন্য একটা নির্গম পথ। দ্বিতীয়তঃ বেশ কয়েকটি দেশের বিটেন ও ফ্রান্স যাদের অন্তর্গত ) জাতীয় ধনতান্তিক অর্থনীতি যুদ্ধের ফলে ধর্মপ্রপ্তাপ্ত হওয়ার মত নিমুগামী হয়ে পড়ে। এর পরিণতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলোতে বিরতি আসতে পারতো যার ফলে আবারদেখা দিতে পারতো এসব দেশে সমাজ বিপ্লব। পতনোন্তর্ম্ব ধনতন্ত্রবাদের যুগে এ সব সমাজ বিপ্লব হত হয় সমাজতান্ত্রিক কিংবা সাম্যবাদী। মার্কিন সাম্রাজবাদী ধনতন্ত্রাদের পক্ষ থেকে কচিং এ ধরণের পরিপ্রেক্ষিত ও চরম সম্ভাবনাকে স্বাগত জানাবার প্রত্যাশা মোটেই করা যেত না। সমসামায়ক যুগের একমাত্র শক্তিশালী ও সক্তল ধনতান্ত্রিক দেশ হিসেবে সে বিশেবর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভিভাবকের ভূমিকা নিতে শ্রে করলো। রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের দেউলিয়া ধনতন্ত্রবাদকে উন্থারের জন্য সে এগিয়ে এল আর মার্শাল পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রকশ্পের মাধ্যমে নিশ্বিত অন্যান্য দিয়ের যুদেখাত্রর পর্যায়ে তাদের ধনসের হাত থেকে বাঁচাল।

খ্যাতিমান লেখক John Gunther মন্তব্য করেছেন, "সততার সঙ্গে আমি বিশ্বাস করি যে গ্রীস থেকে অমেরিকার সাহাষ্য প্রত্যাহৃত হলে গ্রীক সরকার দশ দিনের বৈশি টি কত না। ফ্রাম্স ও ইটালীর সরকারও কয়েক সপ্তাহ বা মাসের বেশি এ অবশ্বায় ক্ষমতাসীন থাকতো না।" ২

তৃতীয়তঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বেশ কয়েকটি দেশে কে শলগত কারণেও অর্থ-নৈতিক ও অন্বর্প সাহাষ্য দের। এর উদ্দেশ্যহল সমাজতাশ্যিক বিপ্লবেরপ্রবাহ থেকে ধনতব্যাদকে রক্ষা প্রায়শঃ ঘটমান জাতীয় ও ওপনির্বোশক বিপ্লবগ্র্লোর বিস্তৃতিকে বাধা দেওয়া আর সমাজতাশ্যিক দেশগ্র্লোকে ঘিরে কৌশল-আশ্রয়ী কম্যানিস্ট বিরোধী বেশ কিছ্নু ঘটিট স্থাপন যাতে ভবিষ্যতের যুদ্ধে সেগ্রোকে ব্যবহার করা

२. अकेबा: New York Herald Tribune, February 3, 1949.

যায়। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে যুদ্ধের জন্য সে বিরাট প্রস্তৃতি নিচ্ছে। বিশাল আর্থিক সম্পদের সাহায্যেসে তৈরী করছে শান্তশালী সামায়ক যন্ত্র। যুদ্ধের প্রেকার তুলনায় সে এখন বায় করছে অবসম্জায় একশ ভাগ বেশি অর্থ । তারা প্রিবীতে বিশেবর ধনতাশ্রিক ব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে অসংখ্য সামারিক, নৌ ও বিমান ঘটি নির্মাণ করে চলেছে। বেশ কয়েকটি ক্ষেন্ত্রে আর্থিক অনুদান মঞ্জারকালে সে এ ধরণের সর্ত আরোপ করে (প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে )। কয়েকটি দেশকে সামারিক দিক থেকে শত্রিশালী করার জন্য সে প্রত্যক্ষভাবে অস্প্র সরবরাহ করে। এসব দেশের ধনতাশ্রিক সরকারগ্রেলা কিছুটো নিজেদের দেশের মাটিতে সমাজতাশ্রিক ও সাম্যবাদী বিপ্রবের আশংকায় আর কিছুটা তাদের উপর মার্কিনী চাপে, নিজেদের অস্প্রশারই শা্র্যু বাড়াছে না, উপরত্রে নিজেদের দেশে ঘটি নির্মাণে মার্কিন প্রস্তবে সম্মতিও দিক্তে। ধনত শ্রিক জগং ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃ- দা্যান সামাজতাশ্রক দ্বনিয়ার মধ্যে এক নয়া বিশ্বযুদ্ধের বাড়তি ভয় এ ধরণের মার্কিন প্রস্তাবে সাড়া দিতে বাধ্য করেছে। এই প্রবণতার সাক্ষ্য দিছে ন্যাটো, সিয়েটো ও বাগালাদ চান্তি প্রভৃতি।

মার্কিন যার্রাণ্টের উপর রিটেন ও অন্যান্য দেশের নির্ভরশীলতার একটা তাৎ-পর্যময় ফল হল মার্কিন দেশের শক্তিব্লিখ। অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল দেশ-গালোর উপর চাপ স্লিট করে সে তার নীতিগালোর প্রতি তাদের সমর্থন আদায় করে। সাহায্যদান বন্ধের ভয় দেখিয়ে সে রাণ্ট্রসংঘে তাদের রাজনৈতিক ভোট আদায় করে। যদিও ব্টেনের মত আপেক্ষিকভাবে শক্তিশালী দেশগালো মাঝে মাঝে এই ধরণের চাপ প্রতিরোধ করে; তথাপি মার্কিন যা্ক্রাণ্টের উপর তাদের অর্থনৈতিক ও রণকোশলগত নির্ভরতার বাহতবতা তাদের মনে রাথতেই হয়।

#### ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অবনয়ন

যান্ধের জয়লাভ করলেও ব্রিটেন ও ফ্রাম্পের অর্থনৈতিক ও সামরিক শাস্ত অনেক হ্রাস পার। প্রচ ড ক্ষনতাশ্যলী আমেরিকার উপর নিজেদের বিধন্দত অর্থনীতি চাংগা করতে তারা অর্থনৈতিকভাবে তার উপর নিভারশীল হয়ে পড়ে—ফলে তার প্রতি তাদের রাজনৈতিক অধীনতাও হবীকার করতে হয়।

অবশ্য একথার অর্থ এই নর যে অ তঃসাম্বাজ্যবাদী দ্বন্দ্বগ্রেলা দ্বনীভূত হরেছে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতিযোগিতাম্লক চরিত্রের মূলে থাকে বলে এ সব শ্বন্দ । তাদের কাজ ঠিকই করে যায় ; তবে সব সাম্বাজ্যবাদী দেশের মোলিক ঐক্যের কাঠামোর মধ্যে এগ্র্লোর প্রয়োজন হয় বেশি, কারণ, প্রসারণশীল ও নিগ্রুতর ঔপনিবেশিক বিপ্লব মেট্রোপলিটন দেশগ্র্লোতে তীব্রতর সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম আর সমাজতান্ত্রিক দ্বনিয়ার বর্ধিত শক্তি যা প্রথিবীর এক-তৃতীয়াংশ দখল করেছে।

#### সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে সংঘাতের প্রকৃতি

অবশ্য আন্তঃসায়াজ্যবাদী সংঘাত একটি সাধারণ বিপদের মুখোমুখি হয়ে তাদের নিজেদের ঐক্যবন্ধতার সীমানার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে থাকে।

এই আন্তঃসামাজাবাদী সংঘাত রাজনৈতিক, আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন-ভাবে আত্মপ্রকাশিত হয়েছে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এর প্রকাশ ঘটেছে। এখানে সামাজ্য-বাদী প্রতিশ্বন্দ্রীবা বাজার, কাঁচা মালের উৎস ও পর্নজি বিনিয়োগের এলাকা নিয়ে সংগ্রামরত। দুটোন্তম্বরূপ, আমেরিকার পর্বজি ভারতসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশ, কানাডা, লাতিন আমেরিকা, ইয়োরোপ ও আফ্রিকার দেশগুলোতে এমনকি ব্রিটেনেও রিণিশ পর্বাজ তাড়াতে বাসত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকতর আর্থিক ক্ষমতার দর্ন, প্রথিবীর বিভিন্ন দেশে আমেরিকান প্রভিন্ন বর্ধিত বিনিয়োগের সাধারণ প্রবণতাই লক্ষাণীয়। তাদের বিভিন্ন ও সংঘাতময় আথিক স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোকে চীনের মত সমাজতান্ত্রিক দেশ ও অনা কয়েকটি রাণ্টে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মনোভাব ও নীতিগ্রহণে উৎসাহ দিছে। তাই রাণ্ট্রসংঘে গণপ্রজাতকী চীনকে দ্বীকৃতি ও আসনদানের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাণ্ট্রের আপোষ্হীন বিরোধী তার দ্রণ্টিকোণের লক্ষ্যণীয় বৈপরীত্যে বিটেন চীনকে স্বীকার করে নিয়েছে ও বিশ্বসভায় তার অন্তভূর্ণিন্ত দাবী করেছে। আন্তর্জাতিক জগতে সূচ্ট সমস্যাদি নিয়ে বিভিন্ন সাম্বাজ্যবাদী শক্তি বিভিন্ন স্বাথেরে জন্য তাদের প্রথক প্রথক নীতি নিধরিণ করতে হয়। উদাহরণম্বরূপ, সুয়েজ প্রশ্ন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাখ্র ইংগ-ফশসী-শক্তি-শ্বয়কে মিশরের বিরুদেধ তাদের আগ্রাসন তুলে নিতে বাধ্য করে। মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে পরস্পর বিরোধী নীতিগ্রহণে আন্তঃসামাজ্যবাদী সংঘাতের প্রতিফলন দেখা যায়।

প্থিবীর বিভিন্ন অংশে যে সব সাম্রাজ্ঞাবাদ বিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক শক্তি ধনতন্দকে ভন্ন দেখাছে তাদের প্রতিরোধে গৃহীত পন্ধতিগ্লোর সমস্যা নিমেও
সাম্রাজ্যবাদী দেশগ্রাসের মধ্যে দেখা গিয়েছে, মতামত ও নীতি নিয়ে বিত্রাতি । এসব

ব্যাপারে তাদের পৃথক নীতি তাদের নিজ নিজ ভিন্নমূখী দৃষ্টিভংগীগন্লো থেকেই জন্মায় যে দৃষ্টিভংগীগন্লো নির্মান্ত হয় তাদের শ্রেণীগত ধনতান্ত্রিক ন্বার্থ দিরা। তাই দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাণ্টে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রয়েছে সমাজতান্ত্রিক জোট অথবা উপনিবেশিক দেশগন্লোর বিপ্লবকে ব্রুখবার প্রশ্নে নিজ নিজ ধারণা।

প্রতিটি সাম্বাজ্যবাদী শক্তি কোন দেশের উপর তার জোটের যে কোন শক্তিকে স্থানচ্যুত করে সেখানে নিজেকে প্রতিশ্ঠিত করতে চায়। দৃষ্টাক্তস্বর্প মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাণ্টের মধ্যে এই ধরণের সংঘাতের কেন্দ্র হয়ে দাঁডিয়েছিল। আবার নবজাগ্রত আরব জগং যখন তাদের কয়েকটি দেশের উপর হতে রিটিশদের মৃষ্টি শিথিল করতে গিয়ে ক্ষমতার দিক থেকে একটা শ্নাতার সৃষ্টি করলো তখন মার্কিন যুক্তরাণ্ট্র নিজেই সেই শ্নাস্থান প্রণে প্রয়াসী হলো।

#### नाखा । जानी दम्भ छाना त दको मन

সাম্রজ্যেবাদী দেশগালোর সাধারণকোশল হলো যেসব দেশে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজনৈতিক আধিপত্যের মাটি সরে যাচ্ছে সে সব দেশে তাদের রাজনৈতিক বর্জা চিলে করার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আপোষে পে<sup>\*</sup>ছিলো যদিও আর্থিক স্বার্থ-সংকক্ষণে তাদের আগ্রহ ঠিকই থাকে যেমন, ভারতে ব্টেন ও অন্যান্য দেশেব বৈদে-শিক মলেখন, ইরাক প্রভৃতি দেশে ব্রিটিশ মালিকানাধীন তৈল সম্পদ সার্রক্ষিত রাখা )। এ ধরণের আপোষ অসংখ্য রাজনৈতিক-আর্থিক রূপ নিয়ে থাকে।

উপনিবেশিক জাতিগ,লোর প্রতি শাসকগোণ্ঠী সাম্বাজ্যব দী দেশগ,লোর মনো-ভাব দর্নিট প্রান্তীর পাল্লায় নিবন্ধ। একদিকে আলজেরিয়ার ফরাসী সাম্বাজ্যবাদ আলজেরীয় জনগণের জাতীয় মর্নিক আন্দোলন নির্দায়ভাবে দমন করেছে, অন্যাদিকে ভারতবর্ষকে স্বাধিকার দিয়েও ব্টেন এক চুক্তি সম্পাদন করে এদেশে তার বিনিয়োগ করা পর্নাজকে হাতে রেখেছে।

সাধারণতঃ, সাম্রাজ্যবাদী দেশগ্রেলা তাদের শাসনাধীন ঔপনিবেশিক দেশগর্লোর উপর থেকে তাদের রাজনৈতিক মর্নাণ্ট শিথিল করলেও তাদের উপর যথারীতি তাদের আর্থিক ও সামরিক নিমন্তাকে স্থায়ী বরতে চাইছে। এসব দেশে
তাদের উপর নির্ভারশীল সামন্ত ও ধনতান্তিক প্রেণীগ্রেলাকে সমাজতান্তিক দেশগর্লো ও বিশ্বব্যাপী সমাজতান্তিক আন্দোলনের বির্তেধ সংগ্রামে ক্ষমতাও হস্তাভর করে চলেছে।

#### যুদ্ধোন্তর পৃথিবীতে উপনিবেশিক ছুনিয়া

এখন আমরা দেখবো যুশ্যেত্তর প্থিবীতে অনুস্নত ও অর্থেন্নত দেশগুলো নিয়ে গঠিত উপনিবেশিক দুনিয়ার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ।

#### শ্রেণী বিস্থাস

উপনিবেশিক দেশগ্লোকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। একটি শ্রেণীর অন্তর্ভু দেশগ্লো রাজনৈতিক স্বাধিকার প্রাপ্ত আর অন্য শ্রেণীটির অন্তর্গত দেশগ্লোর,জনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেনি কিন্তু জাতীয় মুভিসংগ্রামে সাধারণভাবে সংগ্রামরত। তাছাড়া রয়েছে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও অন্যান্য মহাদেশের অন্তর্ভু বহুদেশের সদ্যজাগ্রত জাতিগ্লো যারা বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উপনিবেশিক বিপ্লবের কক্ষপথে সর্বপ্রথম এসেছে।

তাছাড়া, যেসব দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের করেকটি সমাজতাশ্রিক ধীচে উন্নয়নের পথ ধরে চলেছে চীন উত্তর ভিয়েতনাম প্রভৃতি আর অন্য করেকটি দেশ ধনতাশ্রিক অথবা রাট্রীয় ধনতাশ্রিক বিকাশের পথ ধরে চলেছে।

করেকটি দেশ ভারত, সিংহল বার্মা মিশর, পাকিস্তান প্রভৃতি ) ক্ষমতাসীন সামাজ্যবাদের এক নয়া কৌশলের পরিণতিতে স্বাধীন হয়েছে। এসব দেশে সামাজ্যবাদ তার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে জাতীয় ব্রেজায়া শ্রেণীগালেকে ক্ষমতা হস্তান্তর বরেছে অথচ চুক্তির ভিত্তিতে সে সব দেশে তার বিনিয়োগ করা পার্কিকে সংবক্ষিতও করেছে।

কিন্তু চীনের মত দেশগালোতে পরে।ক্ষ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব ও দেশজ পর্ত্বল সরকারকে সাম্যবাদী দলের নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অপসারিত হতে হয়েছে।

#### নতুন স্বাধীন দেশগুলোর শাসকশ্রেণীর সমস্থাদি

নতুন গ্রাধীন দেশগ্রেরে ক্ষমতাসীন ধনতান্ত্রিক শ্রেণীগ্রেলা নিজেদের দেশে সম্নিধশালী ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছে থেহেতু সাম্লাজ্য-বাদের প্রতিষ্ঠার দর্ন এই সব অর্থনীতির ম্বাধীন বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হরে অনগ্রস্র হরে পড়েছে আর থেহেতু তাদের অবস্থান এখন বিশ্বপর্নজিবাদের অবনরনের পর্যারে, বেহেতু ক্ষমতাসীন পর্নজিবাদী শ্রেণীগ্রেলার সামনে এসেছে বিরাট অস্ক্রিধা। তাদের নির্ভার করতে হক্তেম্লখন, ম্লেধনী দ্রাও প্রয়োগবিদ্দের

জন্য মোটারকমের বিদেশী আথিক সাহায়ের উপর। এদের আথিক নীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা, আংশিক জাতীরকরণ, ব্যক্তিগত পরিজর স্বল্পতার দর্ন নতুন রাষ্ট্রিক উদ্যোগ গ্রহণ, সাধারণ মান্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপ ঘাটতি ব্যয় প্রভৃতির মাধ্যমে ভারী আথিক বোঝা চাপানো। এক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে অন্তনিহিত ও অনতিক্রম্য নানা স্ববিধার জন্য এ সব দেশের জাতীয় ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রিক ধনতানিক অর্থানীতিগ্রলো বিকাশ লাভ করছে পর্যাবৃত্ত ভাটা ও ভারসাম্যহীনতার নিয়ম মেনে আর সর্বোপরি জনগণের জীবন্যারার মানের ক্রমাবনতির ভিত্তিতে। এর ফল হয়েছে দেশের বিপণন ব্যবস্থার সংকোচন। এমনিতেই সীমিত বিদেশী বাজার এসব দেশের প্রতিযোগীদের মধ্যে তীর প্রতিশ্বন্দিরতার দর্ন আরও সংকুচিত হয়ে আসছে।

ব্রজেয়ি সরকারগর্লোর দ্বারা গৃহীত কিছ্ কিছ্ সংগ্কার সত্ত্বেও এসব দেশের কৃষি অর্থানীতি চোথে ধরা পড়ার মত প্রগতি দেখাতে পারছে না। বেশ কিছ্ প্রতিবংশকতা এর জন্য দারী, যেমন মান্ধাতা আমলের প্রযুক্তি, জমির খঙ্গীকরণ চাষীদের বিরাট ঝণের বোঝা, কৃষির উপর অত্যাধিক চাপ, সামন্তযুগীয় কিছ্ কিছ্ প্রথা, ধ্রংসপ্রাপ্ত কারিগরদের বিকল্প পেশার অভাব কৃষিজ্বীবীদের অধিকারচ্যুতি, অলাভজনক জাত প্রভৃতি। শ্রেণীগত মের্ভবনও এ সব দেশে বৃদ্ধি পাছে। এর প্রমাণ মেলে সমাজের নিমুতরও মধ্যবিত্ত স্বরগ্লোতেক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও তারই পরিণতিতে তীব্রতর শ্রেণীগত ও অন্যান্য সামাজিক সংঘাতগ্রলোর মধ্যে। এসব দেশের শাসক গোডেগীকে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী বিপ্লবের আতংকও অন্সরণ করছে।

এসব দেশের কোনটিতেই জাতীয়অর্থনীতি, সামাজিকপ্রতিষ্ঠান ও জনচেতনাতে সামগুতশ্যের চিহণ্যলোর একেবারে অবসান ঘটেনি। স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিশিষ্টতা, জাতপাত ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন যেগালো সামগুতগিশ্বক ও ঔপনিবেশিক শাসনের ফল —একটা প্রাগ্রসর জাতীয়তাবাদী প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করছে।

এসর দেশের ক্ষমতাসীন জাতীয়ব,জোয়া শ্রেণীগ,লো একটা স্বাধীন ও সম্ভিধশালী শিলপ ও কৃষির মাধ্যমে একটা প্রগতিশালী জাতীয় অর্থনীতি ভারী শিলপ
বিকাশের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাছে। কিন্তু- পূর্ববর্তী প্র্যক্তকটির অধ্যায়গ,লোতে আমরা দেখিরোছি যে বিশ্বধনতক্ষরাদের অবনতির যুগে প্রজিবাদের ভিত্তিতে কোন উমতিশীল জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলা যায় না। এসব
দেশের শিলপ ও কৃষির উৎপাদনশীল শক্তিগ,লো একমার সমাজতলের ভিত্তিতে

শ্বাধীনভাবে ও সমন্বরপূর্ণ হয়েই বিকশিত হতে পারে ( নির্মান্ত অথবা রাদ্ধীর পর্নজবাদের সংগে এর পার্থক্য এখানে ব্রুবতে হবে ) এর প অর্থনীতির ভিত্তি হবে উৎপাদনের সামাজিক মালিকানা ও জাতীয় পর্যায়ে কাঠামোগত পরিকল্পনা। এর অবশ্য প্রেণীয় রাজনৈতিক শর্ত হল কায়েমী শ্বার্থের হাত থেকে শ্রমজীবী মান্ধ্রের হাতে রাদ্ধেক্যতা হস্তান্তর।

#### অধেণায়ত স্বাধীন দেশগুলোতে বিকাশের প্রবণতা

উল্লিখিত জাতিগুলো স্বাধীনতা পাওয়ার আগে বিদেশী কর্তৃত্বের অ<সানের প্রচেণীয় দেখা গিয়েছিল বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর একটা জাতীয় সংঘবংধ জোট। এমন কি এই জাতীয় সংঘবংধ জোটের কাঠামোর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামও ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পর বিদ্যামান সমাজের শ্রেণীকাঠামো থেকে অপরিহার্যভাবে উল্ভূত শ্রেণীসংগ্রাম তীরতর হলো। সময়ের সাথে যেবিদেশী প্রভূত্ব বিভিন্ন শ্রেণীকে একটা সাধারণ মোচায় তারই বির্দেধ ঐক্যবংধ করেছিল তারও অবসান হলো। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অনুহত চরিয়ের দর্ন জাতীয় ব্রুজায়া শ্রেণীর কোন অর্থনৈতিক ক্ষমতাও ছিল না জনগণের অসভ্যেক চাপা দেওয়ার। অনগ্রসর স্বাধীন দেশগুলো একটা অস্পূর্ণভাবে উন্নত ধনতন্ত্রাদ ও সামগুতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক উদ্বৈত্নির দেবিগুলোতেও ভূগছে। ফলে, এই দেশগুলো তীর শ্রেণীসংগ্রামের রঙ্গমণ্ডে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার আঞ্চালক, সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য ছেদবাদী সংগ্রাম এই শ্রেণীসংগ্রামের শান্তব্র্যিণ করেছে।

শ্বিতীয় মহায্দেধর ঐতিহাসিক পরিন্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক জগতে দুটি শক্তিজাটের স্থিত হয় যেনন মার্কিন যুক্তরান্টের নেতৃত্বাধীন সাম্বাজ্যবাদী ধনতান্দ্রিক জোট আর সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্দ্রিক জোট, যদিও অবশ্য সমাজতান্ত্রিক যুগোপ্রাভিয়া এই জোটের বাহিরে রয়েছে। যুদ্ধোত্তর কালে নতুন শ্বাধীন দেশগুলো এই দুটি জোটের মাঝখানে থেকে উভয়ের কাছে থেকেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাময়িক সাহায্য সংগ্রহের কৌশল নিয়েছে। সে যাই হোক, যেহেতু ধনতান্দ্রিক শ্রেণী ক্ষমতায় আসীন বলে এ সব দেশের পররাণ্ট্রনীতি নির্ধারণে তার হাতে রয়েছে, যেহেতু তারা জনগণের অভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক সংঘটনকৈ ভয় করে। তারা চায় জনগণকে আরও শোষণ

করতে। অধিকন্ত, সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক জোটের উপর সাহায্যের ব্যাপারে তাদের চ্ড়োন্ড অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার দর্শ তারা মৌলক অর্থেই উল্লিখিত জোটের দিকেই ঝেণকে। Professor D. R. Gadgil যেমন বলেছেন, 'সাম্প্রতিককালে অধিকাংশ অর্থেনিত অঞ্চল অতিউন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগ্র্লোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে রয়েছে। এদের মধ্যে দ্ত অর্থনৈতিক বিকাশের দ্টোন্ত পাওয়া যাছে না।"

नजून न्वाथीन प्रभाग क्वांत बात बक्ता देविभक्ता क्वां वा बाद वा अव प्रदान बक्ता স্থারী রাজনৈতিক ভারসামাহীনতা বিভিন্নমান্তায় বিরাজ করছে। এর জন্য বেশ করেকটি কারণও খাঁজে পাওয়া যায় ; যেমন, অনগ্রসর অর্থানীতি, জনগণের তলনা-হীন পারিত্র আর এরই পরিণতিতে প্রায় দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক ও শ্রেণীসংঘাত। অন্যান্য করেণ হলো বিরাট প্রশাসনিক দুন্নীতি ও অদক্ষতা। অধিকত রুরেছে বিভিন্ন স্তরে ব্যক্তিগত বা বেসরকারী মূলধন ও রাণ্ট্রযন্তের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গিভাবে ব্রাড়িত দুর্নিতি যা পুরো নৈতিক আবহাওরাটাকেই বিষান্ত করে তুলেছে। এ সব দেশের পর্বান্ধনী প্রেণীগালো, তাদের শ্রেণীগত দার্বন্দতার যান্তিতেই নানা বিবেক-বির্দ্ধিত পর্ম্মাতির আশ্রয় নিয়ে থাকে উৎপাদন ক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপনায়, লাইসেন্স সংগ্রহে, বাণিজ্যিক কার্যকলাপে, বাজেট প্রস্তাতিতে ও কর ফাঁকিতে আর এরা কালোবাজারী ও প্রতারণাম লক হিসাবরক্ষণে একটা জটিল কাঠামো বিশদভাবে তৈরী করে নের। এ সব অনগ্রসর দেশের ব'র্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী ও বিকশিত করতে ধনতাশ্যিক রাণ্ট্র নিপ্রণভাবে সচেষ্ট থেকে ধনতাশ্যিক সামাজিক ব্যবস্থার দ্বরভি-সন্মিপ্রণ ও অপরিহার্য প্রক্রিয়াগ,লোকে মার্জনা, ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রাহ্য, এমন কি পরোক্ষভাবে অনুযোদন করে। শৃধ্যু তাই নর। একদিকে ঐ শ্রেণী ও তার প্রতি-रवानी अरमगर्रामात भारत आत अनामितक क्षमामानत क्रांसिक त्थनौविनासमा भारत ( মদির পরিষদের বিভিন্ন গোষ্ঠীও এর অন্তর্গত ) একটা অম্ভূত সংযোগ দেখা যায় বা এ সব দেশের সমগ্র রান্ট্রীর সংগঠনটাকেই বিনন্ট ও বিষাক্ত করে। তাছাড়া, যেহেত ঐ পর্বালবাদী শ্রেণী ও তারই পরিচালিত রাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক নীতি, वाच्यीत मरश्येन ও জনগণের সামাজিক, বৌশ্যিক ও নান্দনিক সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ও র পদান করে, সেহেতু সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রই এর ফলে দ্বিত হয়ে যার।

e. अकेश: D. R. Gadgil, Economic Policy and Development, pp. 172-73.

ষধন এই সব অবস্থার চাপে রাজনৈতিক ভারসামাহীনতা অতিমান্তার বেড়ে উঠে বিদ্যমান সমাজটাকেই খণ্ড খণ্ড করে ফেলার ভর দেখার, কিংবা তার বৈপ্লবিক উৎপাটনের আহ্মান জানার তখন শাসক গোণ্ঠী তার গণতাশ্তিক মুখোসটা খুলে ফেলে, শ্রেণীশাসনের গণতাশ্তিক রীতি পরিবর্জন করে আর প্রতিষ্ঠা করে নন্দ্র সামরিক শ্রেণী শৈবরতশ্ত্র। বুর্জোরা শ্রেণী শাসিত অধিকাংশ দেশের ঐতিহাসিক ঝেকিটাই উল্লিখিত রুপাশুরের দিকেই বরেছে (পাকিস্থান, বার্মা, ইন্দোনেশিরা প্রভৃতি)।

#### সমাজতান্ত্রিক জোটের উন্ভব

ষ্শেষান্তর কালে বিদ্যমান ধনতাশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ধনতাশ্বিক রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা যুগোগ্লাভিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো ও চীন হতেও অপস্তৃত হয়েছে। যুগোগ্লাভিয়া ও চীন ছাড়া ১৯১৮ সালের রাশিয়ার মত অভ্যন্তরীণ প্রলেতারীয় বিপ্লবের শ্বারা এ রুপাভরসংঘটিত হয় নি। এ রুপাভর ঘটেছে সোভিস্ত্রেত ইউনিয়নের শ্বারা, বিশেষভাবে তার লাল ফৌজের শ্বারা যে লাল ফৌজ নাংসি জার্মানীর বিরুদ্ধে বিজয় সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে এবব দেশ অধিকার করে নিয়েভিল। এ সব দেশে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজ নিজ জাতীয় কম্যানিট দলকে নেতৃত্বেরেথে কম্যানিট রাণ্ট্রপ্রতিষ্ঠিত করে। এরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সামারিক ও রাজনিতিক সমর্থনি নিয়ে দেশে ধনতন্তবাদ ও জমিদারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে বিভিন্ন প্রকার সমাজতাশ্বিক সংপত্তি প্রথার প্রচলন করে।

এইভাবে সোভিরেত ইউনিয়ন সামরিক আমলাতান্ত্রিক উপারে উল্লিখিত দেশ-গুলোর সমাজব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক র্পান্তরসাধন করে ও জাতীর কম্যুনিষ্ট দলগ্রলোর নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর জন্ম দেয়।

এইভাবে উল্পৃত হওরার দর্শ এই সব কম্যানিট শাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য-ভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবে এসে পড়ে আর তাদের অর্থনীতি ও পররাদ্ধনীতির নীতিগালোও অনেকথানি সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি ও পররাদ্ধনীতির সম্পর্ক হয়ে পড়ে। সংক্ষেপে, পর্ব ইউরোপের দেশৃগালো সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যামী হয়ে পড়ে।

উল্লিখিত ঘটনার তুলনার যুগোল্লাভিয়া ও চীনে ধনতান্ত্রিক শাসনের উৎখাত

वन, काहिम अपूर्णतत काना क्रकेंगा।

ও নরা সমাজতান্দ্রিক সম্পত্তিব্যবস্থার স্থিত হয় ঐ দুটি দেশের নিজ নিজ কম্যানিষ্ট দলগ্রনোর নেতৃত্বে অভ্যন্তরীণ গণ্-বিপ্লবের মাধ্যমে। ফলে, এ সব নয়া কম্যানিষ্ট শাসনব্যবস্থা মঞ্চেনার কর্তৃত্বমৃত্ত হয়ে স্বাধীনভাবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি অনুসরণে রত।

#### এর ভাৎপর্ম

এ সব দেশে ধনতশ্যবাদের উচ্ছেদের পরিণতিতে যুদ্ধোন্তর কালে বিশ্ব ধনতশ্যবাদ সমাজতশ্যের কাছে নতুন নতুন অঞ্চল হারিয়ে বসে। নয়া সমাজতাশ্যিক সম্পত্তি ব্যবস্থার দর্ণ এদের জাতীয় অর্থনীতি দ্বত উম্লতিলাভ করতে পেরেছে, ষার প্রতিকলন ঘটেছে সমাজতাশ্যিক দ্বিনয়ার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামারিক শান্তির বিসময়কর ব্রশিধতে।

Prof. Gadgil যেমন বলেছেন, ''কম্বানিণ্ট জোটের দেশগন্লোর অন্তর্গত অংশলিত অঞ্চলানুলোতেই সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বেশি বিকাশ ঘটেছে।''

ধনতাশ্রিক ও সমাজতাশ্রিক দ্বিনয়ার মধ্যেকার শক্তির ভারসাম্য দ্বিতীর্রাটর অন্কুলেই অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে আর তার ফলে ক্ষীয়মান পর্বজ্ঞবাদ আর প্রাপ্তসর সমাজতশ্রের মধ্যে তীরতর সংঘাতের স্চনা হচ্ছে। এটা মানবজাতির তৃতীর মহাযুদেধর আতংককেই প্রকাশ করছে।

#### আমলাভাল্লিক বিকৃতি

অবশ্য একটা আমলাতাশ্যিক বিকৃতিতে ভ্রুগছে এ সব সমাজতাশ্যিক দেশ। এরা সমাজতাশ্যিক গণতশ্যের উপর প্রতিন্ঠিত নর যা গণতাশ্যিক প‡জিবাদী দেশ-গ্রেলাতে প্রচলিত আন্নৃষ্ঠানিক গণতশ্যের ত্লুলনার উচ্চতর বলে মনে করা হত। ক্লুণ্চভ, মিকোরান প্রমুখ খ্যাতিমান নেতাদের স্বীকৃতিতেই প্রকাশ পেরেছে যে স্টালিন যুগে বহু দশক ধরে সোভিরেভ ইউনিরন ও প্র্ব ইরোনরোপীর দেশগ্রুলোতে আমলাতাশ্যিক সম্প্রাস ছিল অবাধ যার জন্য ব্যক্তিশ্বাধীনতা নিদারভাবে দমিত হত ব্লার জনগণের বিরাট অংশ গ্রুলিবিন্ধ ও কারাগারে নিশ্বিস্থ হত।

অধিকন্ত্র, সমাজতান্দ্রিক জোটের সর্বাপেক্ষা শাস্ত্রশালী সদস্য সোভিয়েত ইউ-

- 4. Prof. D. R. Gadgil- वर पूर्वाक अंद्र अकेवा, गृ: ১१०।
- C.P.S Unionএর Congress-এ প্রদম্ভ ভাবণ দ্রাইবা।

নিয়ন অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগ্রেলার উপর প্রভত্ত্ব করে যাছে এবং স্বাধীন কম্যানিষ্ট যুগোগ্লাভিয়াকে তার নিজের কর্তৃত্বে অ:নার জন্য চাপ দিয়ে যাছে।

য্পোশ্লাভিয়া ও চীন সহ বিশেষ বিশেষ কর্ম্যানিষ্ট দেশগ্র্লোর শাসন-ব্যবস্থা-গ্রেলা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উপর প্রতিঠেত নয়—তারা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক অধিকারের অস্বীকৃতির উপর। Djilas-এর মত স্ববিখ্যাত কর্ম্যানিষ্ট নেতার মত-পার্থক্যের দর্ন কারার্ন্ধ হওয়া বেশ বড় করেই দেখিয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র যুগোশ্লাভিয়াতেও অনুপশ্ছিত। চীনে "গত প্রপের' ভাগ্য এবই বাস্তবতাকে প্রকাশ বরে।

#### সমান্ধভান্ত্ৰিক দেশগুলোতে প্ৰধান প্ৰধান উত্তেশনা

তাই এমন কি সমাজতান্ত্রিক জোটও একটা সমন্বরপূর্ণ সন্তা নয়; বরং এ জোটও ভুগছে গভীর বৈপরীত্য ও সংঘাত থেকে। প্রধান প্রধান সংঘাতগুলো নিয়রূপ:

- (১) প্রতিটি সমাজতাশ্রিক দেশের জনগণ ও আমলাতাশ্রিক শাসকগোণ্ঠীর মধ্যেকার দ্বন্দর ও তার থেকে উল্ভূত সংঘাত গণঅসন্তোষের রূপ নিয়েছে যার ফলে জনগণের উপর আমলাতাশ্রিক নিপীড়নের ক্ষেত্রেসোভিয়েত নেতৃত্ব কিছন্টা নমনীয়তা দেখাতে বাধ্য হয়েছে। আবার এই অসন্তোষই ফেটে পড়েছে পোল্যান্ডের Poznan বিদ্রোহে, পূর্ব জার্মানীর শ্রমিক বিদ্রোহে আর বীরত্বপূর্ণ হাংগেরীয় বিপ্লবে।
- (২) দ্বিতীয়াটি হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার প্রভাবিত অন্পামী রাদ্রমানুলোর মধ্যেকার দ্বন্দর ও তারই পরিণতিতে সংঘাত। সদ্য উল্লিখিত পর্ব ইয়োরোপীয় দেশগর্লোর সব কটা বিদ্রোহই শ্ব্রু অভাশ্তরীণ আমলাতাশ্যিক শাসনব্যক্ষ্যান্লোর বির্দ্ধেই পরিচালিত হয় নি, হয়েছে সোভিয়েতইউনিয়নেরও বির্দ্ধে, যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের শাসনবশ্যগ্রেলাকে লালনপালন করতো আর জনগণ তাদের বির্দ্ধে র্থে দড়িলে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতো। সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে ঐ সব দেশের জনগণ জাতীয় নিপীড়নের চাপ অন্তব করছে।
- (৩) তৃতীরতঃ, সোভিরেত জোটবন্ধ দেশগ্রলো ও য্গোঞ্ছাভিরার মধ্যেকার দ্বন্ধর ও তার ফলে উভ্তুত সংঘাত প্রকাশ পেরেছে প্রায় অব্যাহত অর্থনৈতিক, রাজ্জনৈতিক এমন কি সামারক ( সামান্তবর্তা নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ) চাপের মাধ্যমে। ব্রুগোঞ্লাভিয়ার উপর এ চাপ এসেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে উল্লিখিত অন্ন্রামাী দেশগ্রনোর দিক থেকে। এ চাপের উদ্দেশ্য হলো স্বাধীন কম্যানিন্ট ব্রোলা

স্লা<sup>®</sup>ভয়াকে সোভিয়েত জোটে যোগদানে বাধ্য করা আর অভ্যতরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের কত**্**ছ মেনে নেওয়া।

#### **जीदनत्र अञ्चलम दिगिष्ठे**।

সমাজতাশ্বিক দ্নিরাতে চীন এক অন্বিতীয় স্থান নিয়ে আছে। চীনের কম্যানিষ্ট দল সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল ফোজের সাহায্য ছাড় ই চীনা জনগণের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে রাণ্ট্রক্ষমতা দখল করে। তাই চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীন নয় ( যদিও তার সাথে দ্ঢ়ভাবে সম্পর্কাযক্ত ) আর নিজের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিসমূহ স্বাধীনভাবে অন্সরণ করে। চীন এত বড় ও শান্তিশালী দেশ যে যুগোলাভিয়ার প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রীড়নমূলক পন্ধতি চীনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাত হরে পারে নি, পারে নি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে চীনের স্বাধীন উদ্দেশ্য গ্রহণের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে।

চীনের কম্যানিন্ট শাসনতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উপর প্রতিন্ঠিত নয়।

যারা কম্যানিন্ট তাদের মতামতকে চেপে যাওয়ার আমলাতান্ত্রিক নিয়মে সে দেশে

কাজ হচ্ছে। এই কম্যানিন্টরাই চীনে কম্যানিন্ট সমাজ গঠন অথবা কম্যানিন্ট

রাণ্ট্রকে রক্ষরে জন্য বিভিন্ন পশ্বতি ও নীতির স্পারিশ করে। সব কম্যানিন্ট

দেশেই আমলাতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী দাবী করেছে যে তারাই মার্কসবাদী-লোননবাদী

মতাদর্শের অম্রান্ত ব্যাখ্যাকতা। সোভিয়েত ইউনিয়নে স্টালিনের মৃত্যুর পরও

চলেছে বিরোধীদের বিশোধন। বেরিয়া, ম্যালেনকভ, ব্লেগানিন, কাগানোভিচ,
প্রমাখদের ভাগ্য সে কথাই বলে।

তবে সমাজতাশ্যিক জোটের দেশগুলোতে এই সব আমলাতাশ্যিক বিকৃতি ও তার ফলে উল্ভৃত সংঘাত সংস্থেও তারা বিরাটভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উপ্লতি সাধন করেছে। পরিজবাদী অর্থনৈতিক শান্তগুলোর তুলনার সমাজতাশ্যিক অর্থনৈতিক শান্তগুলোর (যতই বিকৃতভাবে তারা কার্যকর্মী হোক না কেন উৎকর্ষই তা বিশেষভাবে প্রমাণ করেছে। করেক দশকের মধ্যে সোভিরেত ইউনিয়ন বিশ্বরূপর ভাবে প্রধ্বন্তিগত ও অর্থনৈতিক শান্ত অর্জন করেছে,—শ্বতার বিশ্বরূপর চলা কালান তার বিরাট ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও।

#### সোভিয়েত ভোটে ভবিশ্বৎ প্রবণতা

সমাজতানিক দেশগুলোতেল বিপ্রার্থ -সামাজিক প্রগতি, পরাধীন জাতিগুলোর

জাতীর ম্বিসংগ্রামের আরও অগ্রগতি ও চীনে ঐতিহাসিক বিপ্লবের সাফল্যের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণ তাদের আমলাতান্ত্রিক শাসনের হাত থেকে ম্বিভর জন্য এক অদম্য আগ্রহ দেখাছে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক বিকৃতির শংখলম্ভ উৎপাদী শান্তগ্র্লার আরও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য এ সব দেশের জাতিগ্রলার বৃহত্তর সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত হছে।

#### সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বাইরে কম্যুনিষ্ট দলগুলোর কাজ

একথা অবশাই বলতে হবে যে অকম্নানিণ্ট দ্নিয়ার অন্তর্ভুক্ত দেশগ্রলোর কম্নানিণ্ট দলগ্রলো রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত নেতৃত্বের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্নানিণ্ট দলের ( এখন মাঝে মাঝে চীনের কম্নানিণ্ট দলেরও ) দিকে তাকিয়ে আছে । সাধারণভাবে সোভিয়েত সরকারেরর চলতি বৈদেশিক নীতিব জব্ববী প্রয়োজনের সংগে সংগতি রেখেই তারা তাদেব নীতি নির্ধারণ করে । যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির অংগীভূত রাজনৈতিক কোশল তার পক্ষাবলন্দ্বী বিশেষ দেশের ব্রজোয়াদের প্রভাবিত করতে চাহ তখন ঐ সব কম্নানিণ্ট দেশের দলগ্রলোও শ্রেণীসহযোগী গতিপথ অন্সরণ করতে চাহ । তারা তাদের নীতি ও কার্যক্রম তাদের দেশে বিদ্যমান বস্তুনিণ্ঠ অবস্থাও সমাজতান্ত্রিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা থেকে তৈরী বরে না ।

সাধারণভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশ নীতি সে দেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কম্মানিষ্ট দলের ধারণামত দেশের প্রতিরক্ষার স্বার্থে আন্তর্জাতিক গ্রেণী-সংগ্রামের অধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

#### সমকালীন বিশ্বচিত্ৰ

সমকালীন বিশ্বসমাজের আন্দোলন বেশ করেকটি বৈপরীতা ও তার অনুবর্তী সংঘাতের পারস্পরিক ক্রিরা-প্রতিক্রিয়ার পরিণতি। সংঘাতগালো হলো ধনতাশ্রিক জ্বণং ও সমাজতাশ্রিক দ্নিরার মধ্যে; ধনতাশ্রিক দেশগালোতে পর্নজিবাদী শ্রেণী ও প্রানিবেশিক জনগাণের মধ্যে; সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও উপনিবেশিক জনগাণের মধ্যে; আমলাতাশ্রিক শাসন ও সমাজতাশ্রিক গণতন্তের জন্য সংগ্রামরত বিভিন্ন সমাজতাশ্রিক দেশের জনগাণের মধ্যে। সংঘাত আরও রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগালোর

নিজেদের মধ্যে অথনৈতিক অন্তল থেকে পরুপরকে বিভাড়িত করার; রয়েছে অগ্রসর দেশগন্লোতে থেটে খাওয়া মানন্য, সামস্ততাদিকে শ্রেণী ও পর্জিবাদী শ্রেণীর মধ্যে, আর রয়েছে সেভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতাদিক দেশগন্লো এবং যুগোগাভিয়া ও অন্যান্য দেশের মধ্যে।

আজকের দ্বনিয়াব বৈশিষ্ট্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব ধনি পর্বজিবাদী জগং ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতাল্যিক দ্বনিয়ার বৈরিতা। ঐ বৈরিতা গণেগতভাবে প্রথক দ্বটি সমাজবাস্থার পর্বজিবাদী ও সমাজতাল্যিক — মধ্যেকার সংঘাতের প্রতিচ্ছবি। দ্বটি জোটে আজকের বিশ্বসমাজ বিভক্ত।

প',জিবাদী বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে দ্বর্ণল ও অনগ্রসর বিভিন্ন জাতি। প্রতিটি জোটই তাই সচেণ্ট এ সব দায়বন্ধহীন জাতিস্লোকে নিজের দিকে টেনে আনতে।

বিশ্বপর্নজিবাদ ঐতিহাসিকভাবে সেকেলে আর ক্রমবধ্যান সংকটে আবন্ধ। এব টি কৈ থাকার প্রধান শর্তা, যেমন, লাভজনক বাজার ক্রমান্বয়ে সংকৃচিত হয়ে আসছে। প্রথিবীর বিশাল এলাকা সমাজতশ্রের জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধোত্তরকালে তা হারিয়েছে। পর্নজিবাদের মধ্যে বয়েছে আবিছিল্ল প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমবর্ধমান উৎপাদিত প্রবার জন্য বাজার, বিকাশশীল শিলপগালোর ল্বার্থে বিশাল পরিমাণ কাঁচামাল ও উন্বত্ত পর্নজির বিনিযোগের জন্য বিন্তৃতত্বর অঞ্জা)। এমন কি সবচেয়ে শিক্তশালী পর্নজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তবাদ্র যুদ্ধোত্তরকালে কয়েকটি কৌশলের আগ্রয়ে নিজের স্থায়িত্ব বজার রাখতে পেয়েছে। এগালো হলো রণসক্জায় তার উৎপাদন ক্ষমতার একটা বিরাট অংশকে সরিয়ে আনা, অন্যান্য দেশগালোতে বিশাল পরিমাণ আর্থিক ও সাম্যারক সাহায্য ( তার উন্বত্ত পর্নজির নির্কামণের স্বার্থে ), কৃষ্টিজ উৎপাদন হাস প্রভৃতি। উন্নত দেশগালোতে পর্নজিবাদ শ্বাসর্ব্য হয়ে আসে তার উৎপাদী শত্তিগ্রেলার বিস্ময়কর বিকাশের দর্ন। বিশ্বপর্নজিবাদের অর্থনৈতিক ভ্রম্ভ আরও সংকৃচিত হয়ে আসছে।

যতই বিশ্বপ<sup>\*</sup>্জিবাদের ভরাড্বিব হচ্ছে ততই সমাজতাশ্রিক জগতের দেশগ্রেলা তাদের রাজনৈতিক উপরিকাঠামোতে নানা আমলাতাশ্রিক দোষ সত্ত্বে প্রভূত অর্থনৈতিক বিকাশ করছে। মৌলিক অর্থে এটা এর নরা অর্থনৈতিক ভিত্তির জন্য :
বেটা হলো উৎপাদনের সামাজিক মালিকানা—প্রগতি বিকৃতকারী আমলাতাশ্রিক
শাসন নর। উৎপাদনের সামাজিক মালিকানাই সর্বজননী ও কাঠামোগত পরিক্
কলপনাকে সম্ভব করে তোলে।

# রাষ্ট্রসংঘ ( য়ুনো ) ঃ তার ভূমিকা

## আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা

শ্বিতীর বিশ্বযুশেধান্তর কালে বিশ্বসমাজবাবস্থার বৈরিতাকে অতিক্রম কিংবা নমনীর করতে বহু প্রচেন্টা নেওরা হয়েছে। রাণ্ডসংঘের ধারণা ও স্টিটেই হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে, হয়েছিল আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সব সংঘাতের অবসান ঘটাতে। সংঘাত দ্রীকরণে বিরোধের মধ্যস্থতা ও রাণ্ডসংঘের সংখ্যাগরিণ্ঠ সদস্য ও অন্যান্য-দের সিশ্যাজপ্রস্ত নৈতিক চাপস্টিটর কথাও ভাবা হয়েছিল। রাণ্ডসংঘ আন্তর্জাতিক জগতের সব শ্বশের মীমাংসায় শান্তিপ্র্ণ উপায় ও একটা বিশ্বসংস্থার সংগঠিত নৈতিক কর্তৃত্বের পর্যাত চায়। তথাপি, আজকের দ্রিরার বৈরিতা রয়েছেই, বয়ং তার প্রকোপ বাড়ছে। আজও প্রায়শ চলছে স্থানীয় ব্রুথ ও অন্যান্য ধরণের সংঘাত।

সমালোচকরা বিশ্বসভার গঠনতন্দ্র ও কার্যধারায় বেশ করেকটি ফাঁকের কথা বলছেন। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে বৃহৎ শক্তিবর্গ ভেটোর মত অগণতান্দ্রিক ক্ষমতার শ্বারা সংখ্যাগরিন্টের সিন্ধান্তগ্র্লোকে নন্ট করে মথনই তাদের আসল স্বার্থ বিপান হরে পড়ে। সমালোচকরা বলেছেন যদি না রাষ্ট্রসংঘের সিন্ধান্তগর্লোর পিছনে থাকে শারীরিক বলবংকরণ, তাহলে যে জাতির বির্দ্ধে প্রতিকুল সিন্ধান্ত নেওয়া হয় তার তা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কোন নিশ্চয়তা থাকে না। এ মতের সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্তও তাঁরা দিয়েছেন।

বাস্তবে, রাশ্ট্রসংঘ আজ পর্যস্ত পরশ্বর বিরোধী সামাজিক শান্তবর্গের ক্ষেপ্ত হরে দীড়িরেছে যেগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো মৌলিক সংঘাতময় স্বার্থ, যেমন পর্শজন বাদী দেশ ও কম্মানিট দেশ শান্তশালী পর্শজবাদী দেশ ও দ্বর্ধল পর্শজবাদী দেশ, একটা অনগ্রসর দেশ ও আর একটা অনগ্রসর দেশ যথা, ভারত বনাম পাকি-স্থান, মিশর বনাম ইস্লায়েল প্রভাত )।

সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রগন্লাকে তাদেব সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়েও রাষ্ট্র-সংবকে অতি-জাতীয় সার্বভৌম সংস্থা হিসেবে স্বীকার করতে রাজী করানো এবটা অবাস্তব স্বক্ষের নামাস্তর হয়ে দীড়িয়েছে। গোণ প্রদ্নগন্লার ক্ষেত্রে তারা নীতি-গত রাজনৈতিক চাপে রাষ্ট্রসংঘের সিম্ধান্তে নতিস্বীকার করলেও গ্রুর্ত্বপূর্ণ স্বার্থের বেলায় বিশ্বসংস্থাটির সিম্ধান্তগন্লার বাস্তবায়নে তারা কচিৎ এগিয়ে আসে।

অধিকশ্বু, বিমৃতি নৈতিক অথবা গণতাশ্বিক মান নয় বরং শ্বাথিই রাণ্টসংঘের অশতর্ভুক্ত সদস্যরাণ্টদের আচরণকে সাধারণত নিয়শ্বিত করে। বাস্তবে, রাণ্টসংঘ মার্কিন যুক্তরাণ্টেব নেতৃত্বে ধনতাশ্বিক জগৎ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন কম্যানিস্ট দেশগ্রুলোর মধ্যে প্রধানতঃ একটা মল্লভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটি ব্যাতিক্রম ছাড়া প্থিবীর অসংখ্য ছোটখাটো দেশ যে কোন একটি জোটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে।

ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ও উপনিবেশিক জনগণ আর সাম্রাজ্যবাদীদেব নিজেদের মধ্যে মোলিক অথেই সংঘাত রয়েছে। এই বাশ্তব ব্যাপারটাই আজ পর্যক্ত সংবাত পরিহার ও শাক্তিস্থাপনের যথোপয়্ত প্রচেণ্টা-গুলোকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

যাংশের ভাঁতি প্রদর্শনকারী বিশ্বেষারক বস্তুগালো স্থান পরিবর্তান করছে মার ঃ গতকালের কোরিয়া, ভিয়েতনাম অথবা সাংরোজের স্থান নিয়েছে বার্লিন, ইরাক কিংবা লাডাক। কোন বিশেষ মাহাতে বেশ কিছা দেশ অশান্তির বন্ধুমাণ্ডিতে আবংধ।

আর ধনতান্দ্রিক ও সমাজতান্দ্রিক জগণ উভরেরই রয়েছে নিজ নিজ উত্তেজনা ও সংগ্রামের বৈচিত্রা।

#### ক্যাটো, সিয়াটো ও অক্সাক্য শক্তি সন্মিলন

রাণ্ট্রসংব ছাড়াও, যার অন্ততঃ একটা বিশ্বসংস্থার চরিত্র রয়েছে, বেশ কয়েকটি রাজ-নৈতিক ও সামরিক রাণ্ট্র-সন্মিলনের উৎপত্তি ঘটেছে। এরা হলো ন্যাটো, ওয়ারস ছুরি, ব্রিটিশু কমনওয়েলথ, বাগদাদ চুরি, বাশ্বং সন্মেলন, আছো-এণিয়া জোট

প্রভৃতি। এরা সন্মিলনকারী রাণ্টগালোর স্বার্থরক্ষা করছে। এসব সন্মিলনের একটা বৈশিষ্ট্য হলো কখনও কখনও সাম্বাজ্যবাদী জোটের সদস্য হয়েও হয়ত কোন রাদ্ধ একই সাথে ভিন্ন আর এক সন্মিলনেরও সঙ্গে সংযোগ রেখেছে—যে সন্মিলনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভূত্বাধীন পরাধীন কোন জাতি রয়ে গেছে। দূর্ভাস্তস্বরূপ, ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথেব সদস্য যে কমনওয়েলথে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন व्यथह এक्टे मगरत ভाরত व्यारक्षा-वीभन्न ह्यारित वान्तः मस्मानत्नत्व मनमा । वत কারণ হলো এই যে জাতিগুলোর স্বার্থ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ব্রুনীতি-বিষয়ক প্রভৃতি ) সমরূপ নয় বরং ভিন্নধর্মী আর সেগলো বেমন তাংক্ষণিক তেমনি মোলিক। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোব উপর দুর্বল দেশগুলোর আর্থিক আর কখনও কখনও সামরিক নির্ভারশীলতার দর্ম অংশতঃ এই বৈপরীত্যমূলক ঘটনার ব্যাখ্যা মেলে। ধনতান্ত্রিক জগতে রয়েছে তার অর্থনীতির প্রতিন্বন্দিরতাম্লক প্রকৃতিব কারণেই অন্তর্শবন্ধ, আর সেই জনাই তাদের মধ্যে সমাজতন্তের সাধারণ বিপদের বিরুদ্ধে তাদের সংঘরণধতার প্রবণতা সর্বদা দেখা যাবেই। আবার, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে তাদের নিজেদেব মধ্যে নিবন্তর সংঘাত থাকবে। ধন-ভন্দবাদের জৈবসত্তার আংশিক নির্মই হলো আত্মবিগ্তার। তাই দেখা মেলে নানা সংযাক্তিকরণ ও বিন্যাসেব মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক দেশগালোর বিভিন্ন সন্মিলন।

এসব সন্মিলনের কয়েকটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক। দৃষ্টান্তম্বর্প সাম্রাজ্যবাদের দিক থেকে ন্যাটো, সিয়াটো ও বাগদাদ চুক্তি আর সোভিয়েত ইউ-নিয়নের দিক থেকে ওয়ারস চুক্তি ধনতান্তিক ও সমাজতান্তিক দেশগালোর মধ্যে সন্ভাব্য সংঘর্ষের প্রতিরোধে আগাম প্রস্তৃতি হিসেবেই রচিত হয়েছে।

সমকালীন প্থিবীর সমাজবাবস্থাকে বিদীর্ণকারী নানা সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানে আন্তরিক প্রচেটা সত্ত্বে বাস্তবে সংঘাতের প্রকোপই বৈড়েছে মার। পর্যায়-ক্রমে আর্জালক ভিত্তিতে ( মধ্যপ্রাচ্য, চীনের মূল ভূথক্ত ও ফরমোজা, লাতিন আর্মেরিকার দেশগলো, আফ্রিকার কিছু অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, এমন কি ইয়ো-রোপেও ) অগ্নিশিখা প্রক্রেলিত হয়ে ওঠে—বিশ্বব্যাপী সর্বনাশা পারমাণ্যিক যুদ্ধের বিক্ষেরণের আশংকা যেন ধুমায়িত হয় তাতে।

#### ভবিশ্বৎ পরিপ্রেকিড

বিশ্বের ধনতান্দ্রিক ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবেই অচল হয়ে পড়েছে।

এটা প্রকাশ পেরেছে বেশ কয়েকটি দেশের সমাজতাশ্বিক সমাজগঠনের সামাজিক উদ্দেশ্য ঘোষণার মধ্য দিয়ে। এটা বড় কথা নয় যে সমাজতশ্ব বিষয়ে ঐ দেশগুলোর রয়েছে একটা বিদ্যান্তিকর ধারণা কিংবা রাষ্ট্রীয় ধনতশ্ববাদকেই তারা সমাজতশ্ব বলে মনে করে। ক্রমবর্ধ মানহারে বেশ কিছু দেশের সরকারের ধনতাশ্বিক আত্মপরিচয়ে অস্বীকৃতির বাস্তব ঘটনাটাই সবচেয়েবড় স্বীকৃতি যে একটা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে ধনতশ্ববাদ ঐতিহাসিকভাবেই সেকেলে হয়ে গিয়েছে।

উৎপাদনের সামাজিক মালিকানার অর্থনৈতিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজগন্ধার আমলাতান্দ্রিক বিকৃতি সমাজতন্ত্রের কাছে বেমানান। আমলাতান্দ্রিক
শাসনের বিরন্ধে এসব দেশের জনগণের সংগ্রাম অবশ্য-ভাবী আর তা স্বর্ হয়েও
গোছে। অবশ্য, ঐ দেশগন্লোতে কিছন্টা বিকৃতি নিয়েই ধনতান্দ্রিক ব্যবস্থার
তুলনায় উচ্চতর এক নতুন সমাজবাবস্থার উল্ভবও হয়েছে।

যেহেতু আধ্নিক মানব সমাজের বিরাট উংপাদী শক্তিগ,লো ধনতান্ত্রিক আর্থিক সম্পর্কের সঙ্গে সংঘর্ষের পরিণতিতে এসেছে আর তাদের রয়েছে একটা বিশ্বচরিত্র আর সেই কারণেই জাতীয় সীমানার মধ্যেও রয়েছে সংঘাত, সেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজ সমগ্র মানবজাতিকে নিয়ে প্রথিবীব্যাপী গঠিত হতে পারে ও তা হবেও। এই চুড়ান্ত উদ্দেশ্যের পথটাকে খ্রুব বিশদভাবে দুভিটগোচরে রাখা কঠিন।

এই রকমই হলো বিশ্বপরিন্থিতির ছবিটা আর তার বিকাশের নির্দেশও ররেছে নানা সপিলিও অদুষ্টপূর্ব আবর্তের মধ্যে।

# দ্বিতীয় অংশ যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ

## আমাদের পূর্বাভাষ

আমরা এখন যা ধকালীন ও যা খেরের পর্যায়ে ভারতীয়দের হাতে রিটিশদের দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত এ দেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ সদবংশ আলোচনা করবো। এ পর্যায়ে রয়েছে গা্রাম্বপাণ তাৎপর্য কেননা এ সময়টা পা্র্ণানানা ঘটনায় যেগা্লো শেষ পর্যায় ভারতীয়দের স্বাধীনতা অর্জানে রাপান্তরিত হয়। এটা বিশেষভাবে তাৎপর্যাপা্ণা এই কারণে যে ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল নানা ঐতিহাসিক পারিপাশ্বিক অবস্থাও জটিল কুটনৈতিক দরক্ষাক্ষির পরিণতি।

"Social Background of Indian Nationalism"-এর ( "ভারতীর জাতীরতাবাদের সামাজিক পটভূমি" ) উপসংহারে আমরা ভারতীর জাতীরতাবাদের এই পর্যায় সম্পর্কে আভাস দেওয়ার চেণ্টা করেছি। এ আভাসের ভিত্তি ছিল প্রধান প্রধান কতকগ্লো মৌলিক নীতি যেগ্লো আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণকে নির্দেশিত করেছে। আমাদের বক্তব্য ছিল—

"দিবতীয় বিশ্বযুশ্ধকালে ভারতের প্রশ্নিপতি শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক শান্তি খ্বই বৈড়েছে। এই পর্যায়ের নেতৃত্বে অথিতিত রাজনৈতিক গোড়ীর রয়েছে গভীর অভিজ্ঞতা ও যথেন্ট উৎকর্ষসংপল্ল রাজনৈতিক ও কোশলগত দক্ষতা। পক্ষা-ভারে ভারতীয় সমাজের সন্যজাগ্রত নিম্নবর্তী স্তরগ্রেলো সাংস্কৃতিকভাবে প্রশান্তিদপদ, সাংগঠনেকভাবে দ্বর্ণল ও রাজনৈতিক দিক থেকে ব্রেলিয়াশ্রেণীর ত্লানায় কম চেতনাবিশিন্ত। ভাছাড়া, এদের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক প্রতিঠো ও অভিজ্ঞতা কম। এটাই খ্ব শ্বাভাবিক যে পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পর্বিজ্ঞপতিশ্রেণীরই আধিপত্য থাকবে আর তা এই শ্রেণীর স্বার্থের অনুকৃষ হবে।

''পর্নজিপতিশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন এবং তারই স্বাধে পরিচালিত ভারতীয় ইতি-হাসের ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনাবলী কোন্ দিকে যাবে তা মোটাম্টি আন্দাজ করা যায়।

"এই হিসাবে এর একটা লক্ষণ হলো যে পরিবর্তিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একদিকে স্বৃবিধা প্রদান ও অন্যাদিকে উচ্চচাপের নীতি ব্যাপকতরভাবে প্রয়োগ করবে। এর সমর্থনে সে কায়েমী স্বার্থপরায়ণদের বর্ধিত অংশ-গ্রেলাকে দলে টানবার চেন্টা করবে আর নিজের স্বৃবিধার্থে তাদের মধ্যে আরও তীর প্রতিস্বন্দিত্তার পথ প্রশস্ত করবে। এর পরিণতিতে এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে তীরতর অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম দেখা দেবে আর বৃদ্ধি পাবে সাম্প্রদায়িকতা ও আন্তঃপ্রাদেশিক বৈরিতা।

''দ্বিতীয়তঃ, কায়েমী দ্বাথ'পরায়ণ গোষ্ঠীগ্রলোর নেতারা সমাজের নিম্নতর পর্যায়ে সংগঠিত গণ আন্দোলনগ্রলোর বিরোধিতা করবে অথবা সেগ্রলোকে বিষ্ণৃত করবে; আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অথবা নিজেদের প্রতিদ্বন্দরী অংশগ্রলোর কাছ থেকে স্বযোগ-স্ববিধা আদায়ে সেগ্রেলাকে পরিচালিত করবে।

''মনে হয় ভারতের ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ের প্রধান প্রধান বৈশিষ্টা হবে নিয়মতান্ত্রিকতা, তীরতর সাম্প্রদায়িকতা, ক্রমবর্ধামান আল্ডঃপ্রাদেশিক প্রতিশ্বনিদ্বতা ও কায়েমী ল্বার্থপরায়ণ গোড়েশীভূক্ত নেতৃবৃন্দ কর্তৃক গণ আল্দোলনগ্রেলার বিরোধিতা কিংবা বিকৃতি।''

পরবর্তীকালের নানা ঘটনা মূলতঃ আমাদের উল্লিখিত ঐতিহাসিক ভবিষ্য
শ্বাণীকৈ সন্তোষজনকভাবে সমর্থন করেছে। এটা আমাদের এই মতটাকে আরন্থ

সমর্থন করে যে সামাজিক ঘটনাবলীর যথার্থ বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও আভাসপ্রদানে

ঐতিহাসিক বক্তবাদী পশ্রতি সবচেয়ে ফলপ্রদ দ্যুভিভংগী।

এখন আমরা সংক্ষেপে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যস্ত ঘটনাবলীর বিকাশ সম্পর্কে বলবো।

িশ্বতীর বিশ্বয় শ্বকালে ইতিহাসের বেগমান্তা নজিরবিহীনভাবে বৃদ্ধি পার। জাতীর দ্বাধীনতার জন্য ভারতীর জনগণের সংগ্রাম আরও নানাভাবে চরম আকার নের ও উৎকর্ষ লাভ করে।

নতুন ঐতিহাসিক পরিশ্বিতিতে বিটিশ সাম্রাজ্ঞাবাদ অক্ষণান্তবর্গের সাথে এক মারাত্মক যুন্দে লিপ্ত হয়ে পড়ে, প্রাতন সমভাবনীতি, স্বাবিধা ও নিগ্রহের এক নরা রুপের উপর প্রতিন্ঠিত এক নতুন রাজ্ঞনৈতিক কৌশ্ললের বিবর্তন ঘটার। উদ্দেশ্য ছিল সেই একই ভারতের উপর তার প্রভূষকে চিরন্থারী করা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান রুপ-কার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বুজোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে, গবভাবতই রিটেনের চরম সংকটকালীন অবস্থায় সবচেয়ে বড় সুবিধা আদায়ে সিন্ধান্ত নেয়। আলাপ-আলোচনা ও দর কষাক্ষির প্রধান কোশলটাকে সে অরও দ্ভেভাবে বাস্ত্রবায়ত করলো যার পিছনে থাকবে গণআন্দোলনের চাপ অথবা তার ভীতি। এটাই বরাবর হয়েছে তার উংকৃণ্ট কোশল যা সেই বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থার সংগ্রেসামঞ্জসাপূর্ণ ও হয়েছে। এ কোশলের নীতি ছিল দেশের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী অসন্ডোয়কে একটা গণআন্দোলনের আকারে রুপান্তর ঘটানো বা অবশ্য বৈপ্লবিক স্থরে যাবে না অথচ তব্র বেশ বড় দরের সুবিধা আদায় ও ভারতীয় বুজোয়া শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা প্রত্যপণ করার ব্যাপারে চাপ বজায় রাখতে পারবে। ভারতীয় বুজোয়া শ্রেণী পুরোপ্রার বুজোছল যে একটা বৈপ্লবিক গণ আন্দোলন শর্ম্ব রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানই ঘটাবে না, ভারতীয় ভূ-সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণীগ্রুলোরও বিলুক্তির স্টুনা করবে।

মুসলিম সামস্ততালিক-ধনতালিক শ্রেণীগুলোর দল মুসলীম লীগ স্বাধীন পাকিস্থান রাণ্টের স্থিতৈ (ভারতের মুসলীম অধ্যাষিত অংশগুলোকে নিয়ে) তার একমার লক্ষ্য বলে ঘোষণা কবে। এ ব্যাপারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্নি হিত দুর্বলিতার কথা এই দল জানতো বলে কংগ্রেসের সংগে দরকষাকষি ও দেশে সাম্প্রদায়িক গোলেমালের ভয় এমন কি তাতে অংশ নিয়েও চাপ স্থিত করেছিল। এ পদ্ধতিটাকে তারা আরও জোরদার করলো ব্রিটেনের নিজের উদ্দেশ্যে আবিস্কৃত সমভারনীতির স্থাবিধাটির সম্বাবহারের মধ্য দিয়ে।

যাদেরর প্রথম পর্যায়ে যখন গণতাশ্তিক ও ফ্যাসিবাদী সাথ্রাজ্যবাদী শক্তিগালোর মধ্যে যাদের চল ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনওছিল বাইরে, তখন ভারতের সামাবাদী দল সাথ্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-আন্দোলন ও সংগ্রামকে বিকশিত ও নেতৃত্বদানের নীতি অন্সরণ করছিল। কিন্তা নাংসী জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করলে আর বিটেন ও অন্যান্য গণতাশ্তিক সাথ্রাজ্যবাদী দেশগালো সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে মৈত্রী বন্ধনে আবন্ধ হলে ভারতের সাম্যবাসী দল (কম্যানিস্ট পাটি ) আক্রিমক মত পাল্টে ঐ বান্ধকে জনগাণের যান্ধ বলে গোরবান্বিত করলো ও বিটিশ শাসকের বিরাশ্বে স্বাধীনতার জন্য সকলপ্রকার সংগ্রামের বিরোধিতা করলো। জাতীরতাবাদী গণ অভ্যান্যান থেকে বিরত থেকে, এমন কি তার বির্ণ্থাচরণ করে

কম্মানিস্ট দল জাতীয়তাবাদী ম্মিত্ত সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলো আর আন্দোলনেব নেতৃত্ব হেড়ে দিল আপোষকারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়ালীল সাম্প্রদায়িক মুসলীম লীগের হাতে।

কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল কংগ্রেসের কোশলকে আরও আমল সংস্কারবাদী দ্বিটিতে বাখ্যা করার চেন্টা করে আর ১৯৪২ সালের পর এই কোশলটাকে গণ আন্দোলনের বিকাশ ঘটিয়ে বাস্তবায়িত করতে চায়। তবে এদের কার্যবিলী খবুব বীরোচিত হলেও গভীর রাজনৈতিক দ্বিটর ন্বারা সেগবুলো প্রবৃদ্ধ হয় নি কিংবা গণ আন্দোলনের সঠিক কোশলের ন্বারা পরিচালিত হয় নি।

"দিবতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে এসেছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম মুন্তাফ্টাতি, বিশ্বংশ্বলা আর দ্বভিক্ষ।" যথনভারতীয় ব্রেছায়া শ্রেণী ভোগ্যন্তব্যাদির চরম দ্বেপ্রাপ্যতা ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রেব জন্য বিধিত চাহিদার সুযোগ নিয়ে বিরাট লাভ করতে থাকে আর তা করতে থাকে অমানবিক আপংকলৌন মুনাফা অর্জন ও কালোবাজারীর মাধ্যমে, তথন ভারতের সাধারণ মানুষ ও নিন্দ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অসহনীয় দুর্দশা ভোগ করতে থাকে। ফলে বাড়তে থাকে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোবেব প্রকে,প আর শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের শ্রেণীসংগ্রাম যুদ্ধের পরবর্তী পর্যারগ্রেলাতে ও যুদ্ধের ঠিক পরেই সেই সময়কার নির্মানত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। পর্বালশ, সশস্ত্রবাহিনী ও অন্যান্য ক্তাকে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে একটা বিস্ফোরক বৈপ্লবিক অবস্থা স্টিউ করে। সংগ্রাম ও আলাপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উভব হোক না কেন, বিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস,, মুসলীম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল এই পরিস্থিতিতে স্বচেয়ে বেশি স্কৃবিধা আদায়ে নিজ নিজ পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

## অর্থনৈতিক বিকাশ

#### ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্থবর্ণ স্থযোগ

যুন্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর ভারতের স্কানিদি তা অর্থ নৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে আমরা এবার ইংগিত রাখবো যা ভারতের জাতীয় অর্থ নীতিতে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান ও নিজ নিজ আন্দোলনে নানা পরিবর্তন নিয়ে আসে।

আমরা প্রেই দেখেছি যে ভারতের জাতীয় অর্থনীতি ছিল রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদী অর্থনীতির অধীন ঔপনিবেশিক অংশ। রিটেন তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির শ্বারা ভারতের স্বাধীন ও দ্বত শিংপায়নে বাধা দিয়েছিল। বিশেষ করে সে ভারতের ভারী শিংপবিকাশে অন্যোদন দিত না যা কোন দেশের দ্বত শিংপায়ন ও একটা স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য।

িবতীর বিশ্বযুশ্ধকালে ব্রিটেন ও অন্যান্য উন্নত শিলপপ্রধান দেশগ্রেলার জাতীর অর্থনীতি যুশ্ধের প্রয়োজন মেটাতে সম্পূর্ণ নিয়োজিত হয়। এটা ভারতের শিলপ্রতিদের ভারতের বাজার দখল ও শিলপ্রিস্তারে বিরাট সুযোগ এনে দেয়।

''নিন্দাবর্ণিত সারণী স্টুক সংখ্যান,সারে যুক্তধকালে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশকে নির্দেশ করে—'''

220d = 200

স্তীবস্ত্র পাট ইম্পাত রাসায়নিক শর্করা সিমেণ্ট কা<del>গজ</del> সাধারণ দ্ব্য

270R 202'0 2A'0 20R 0 R8'8 88'd 258 R 252'P 2098

১. একব্য: Prof. P. A Wadia & Prof. K. T. Merchant: Our Economic Problems (5th ed.), পৃ: ৪৩০

স্তিকল পাট ইম্পাত রাসায়নিক শব্দরা সিমেন্ট কাগজ সাধারণ দ্ব্য

 2986
 2500
 A88
 285
 2080
 A60
 2996
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 2500
 25

"যুদ্ধের শ্বারা সৃদ্ট পরিন্থিতি ভারতীয় শিলপগ্রলায় বিদ্যান ক্ষমতার স্বাধিক সন্ব্যবহার ঘটায় যদিও বৃহৎ আকারে নতুন শিলপবিকাশের পক্ষে তা খুব অনুকুল ছিল না। অবশ্য কয়েকটি শিলপ, যেমন লোহ সংবর ও নন্-ফেরাস ধাতু যেমন আলেন্মিনিয়াম ও রসাঞ্জন, ভিজেল ইঞ্জিন, পাদ্প, বাইসাইকেল ও সেলাই কল বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যেমন, সোডা অ্যাস, কাস্টক সোডা, কোরিন ও স্বুপার ফস্ফেট ও কয়েক প্রকার মেশিন ট্বল শ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্থাপিত হয়। তবে বড় রকমের উন্দীপক আসে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিলেপর ক্ষেত্রে - যেমন, ছ্বরিকাচি তৈরী, ঔষধাদি ও ভেষজ দ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতি। মনুদ্রস্ফীতিজনিত অবস্থা ও বিক্রেতাবাজার প্রতিষ্ঠিত শিলপগ্রলার উৎপাদন বড় রকমের উন্দীপক জোগায়। এরা বিভিন্ন শিফ্টে উৎপাদন চালন্ও রাথে যদিও প্রয়োজনীয় দ্র্যাদি আমদানীর নানা অস্ক্রিধা বিরাট ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়।" ২

#### ব্রিটেনের অর্থ নৈতিক নীতি

অবশ্য ব্রিটিশ সরকার, লব<sup>্</sup>ও ভারী ভারতীয় শিল্পগ**্লোর সম্প্রসারণে** নিয়ন্ত্রণ-বিহান স্বাধীনতা দেয় নি। Eastern Economist-এ লেখা হয়েছিলঃ

' আমরা সব কিছ্ই তৈরী করতে পারতাম, কিল্টু কিছ্ই আসলে পারিনি। আমরা যে কোন জিনিসের যোগান দিতাম। প্রথিবীর যে কোন জিনিসের সংশোধন ও সারানোর কাজ করছি কিল্টু তৈরী করিনি কিছ্ই। আমাদের ছিল না কোন ব্যবস্থা, কোন পরিকলপনা। বরং ছিল একটাই নিখতে পরিকলপনা—সেটা হলো যুদ্খোত্তর

#### २. পূৰ্বোক্ত গ্ৰন্থ কৰিব্য

পর্যায়ে এ দেশের শিক্পায়নকে বাধা দেওয়া।"<sup>2</sup>

যাকেশর সমর বিটেন ভারতের শিলপগালোর মান্ত বিকাশ অনামোদন করেনি কেননা তার ভয় ছিল যে একটা শিলেপাশ্রত ভারত, তার শাস্তিশালী ভারী শিলপ ব্যবস্থা নিয়ে তার প্রবল প্রতিশ্বন্দনী হয়ে উঠবে।

জাহাজী পরিবহনের অভাবের অজ্বহাতে ও ম্লধন প্রবহনের পথ রুদ্ধ করে ইংরেজ সরকার যুদ্ধের সময় ভারতকে বিদেশ থেকে স্বাধীনভাবে বেশ ম্লধনী দ্রব্য আমদানী করতে দিত না। সেই কারণে ভারতীয় শিলপপতিরা নতুন শিলপভিদ্যোগ নিতে পারত না ত বটেই. উপরস্ত্র বিদ্যানান কলকারখানাগ্রলোতে বাজারের বাড়তি চাহিদা মেটাতে অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য হত। উল্লেখ্য যে, বিদেশী দ্রব্যের আমদানী একেবারে বন্ধ হওয়ায় ও যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য সরকারী আদেশের ফলে বাজারে চাহিদার চাপ স্ভি হয়েছিল। আসলেন যুদ্ধের সময় উৎপাদনের প্রসারের কারণ ছিল 'বিদ্যান কলকারখানা ও ফল্রপাতির বাড়তি কাজ ও শ্রামিকদের অতিরিক্ত শিফ্ট।''

এমন কি যুখের পণ্য সরবরাহের আদেশের ক্ষেন্তে, Eastern GroupSupply Council—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পণ্য সরবরাহের আদেশ দানের ক্ষেন্তের মূল সংস্থা ভারতের বিরুদ্ধে বিরাটভাবে বৈষম্যের নীতি অনুসরণ করত। এ বিষয়ে M. Visvesvaraya লিখেছেন ঃ

"মনে হয় Roger Mission ও Eastern Group Supply Conferenceএর পরামশেহি বর্তমান যুগেধর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের আদেশ
সাদ্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বৈরী দেশগালোর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থান যায়ী
কয়েকটি দ্রব্য সরবরাহের আদেশ, কোন কারিগার নৈপন্ত্য কিংবা অনুশীলনের
প্রয়োজন হয় না এমন, ভারতীয় শিলেপাদ্যোগ ও কলকারখানায় দেওয়া হয়েছিল।
যে সব দ্রব্য ভারী শিলেপ অথবা উন্নত্তর কারিগার দক্ষতায় তৈরী হয় সেগালো
সরবরাহের আদেশ গিয়েছিল মার্কিন যাভুরাণ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার ডোমিনিয়নগালোতে।"

উদ্ভ Council-এর দিক থেকে ভারী শিল্পজাত দ্রব্যাদির জন্য বড় রকমের অর্ডারের অভাব ছিল যুম্থকালীন পর্যায়ে ভারতীয় ভারী শিল্পগ্রেলার সম্প্রসারিত

- o. Eastern Economist, August 31st, 1945
- 8. भूर्ताक कार्नान अकेंग, मार्ठ ১৫, ১৯৫%
- 4. Sir M. Visvesvaraya, Prosperity through Industry, p. 15

না হতে পারার একটি বড় কারণ।

য্থের সময়ে রিটেনের পক্ষে ভারতবর্ষকে যে বায়ভার বহন করতে হয় তার জন্য ভারতের অন্ত্র্ল স্টার্লিং ম্রা পর্বাঞ্জত হয়েছিল। এই জনা অর্থের উপর ছিল রিটেনের দ্টুন্লিট। য্মধনালে ও যুম্ধে তার সময়ে মৌল জাতীয় প্রয়োজনে ভোগ্যদ্রব্য অথবা ম্লেধনী দ্রব্য আমদানীর জন্য এই জনা মুদ্রা ব্যবহার করতে রিটেন অন্থাত দেয় নি।

#### বেপরোয়া মুনাফা অজ'ন

য**়েশ্রে স**মর প্রচণ্ড মনুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থা সাধারণ মান্ন্রের জীবনে নিয়ে আসে ক্রমবর্ধ মান দুর্দ শা। সারা জীবনের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চরম ঘার্টতির জন্য কণ্ট পেতে থাকে।

যদিও ভারতের সাধারণ জনগণ যুদ্ধের সময় জীবনের নুন্যতম দ্র্ব্যাদির মূল্য-বৃদ্ধির দর্ন দরিদ্র হয়ে পড়ে, তথাপি শিচ্পপতিরা, ধনিক ও বণিক শ্রেণীগ্রেলা বিরাট পরিমাণ মুনাফা লোটে। যেমন অনেক অর্থনীতিবিদ্ বলেছেন, যুদ্ধের প্রেও অন্য দেশের তুলনায় বিশেষভাবে উন্নত দেশগ্রেলার ভারতে মুনাফার হার ছিল অনেক বেশি। যুদ্ধ এ মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় বিরাট আকারে। দেশপ্রেমী পরিজ্বাদীরা যারা জাতীয় স্বাথের প্রতিনিধিত্ব করেছে বলে এতকাল দাবী করে আসছে, তারাও যুদ্ধের পরিন্থিতি ও জনগণের তীর্তর দুর্দশার সুযোগ নিয়ে বিরাট মুনাফা করে। নীচের সারণি থেকে এটা প্রমাণ করা যাবেঃ

১৯৪৩ সালে বিভিন্ন শিলেপর গড় নীট মনুনাফার স্চক সংখ্যা

| 2202 = 200 | 00 | 5 | 842 | 2 | 0 | 2 | 5 |
|------------|----|---|-----|---|---|---|---|
|------------|----|---|-----|---|---|---|---|

| পাট   | ৯২৬         | কয়লা       | <b>&gt;</b> ২8 |
|-------|-------------|-------------|----------------|
| কাপাস | ৬৪৫         | ইঞিনিয়ারিং | ২২৫            |
| ьт    | ৩৯২         | বিবিধ       | 802            |
| চিনি  | <b>メク</b> ル | অন্যান্য    | ৩২৭            |

১৯৪৫ সালে কোন শিলেপই দুর্ম লাভাতা ব্লিখর দাবী মানা হয় নি।
"ভারত সরকার যুম্ধকালীন পর্যায়ে মজ্বনীর অংশবিশেষ সংকৃতিত করতে শ্রহ্
করল। জীবন্যান্তার ব্যয়ব্লিখর সঙ্গে সংগতি বিধানের প্রস্তাসে ক্রমবর্ধ মান দ্রা-

৬. পূর্বোক্ত প্রস্থ : Prof. Wadia & K. T. Merchant, পৃ: ৫৭১

মলো ও অপ্রচুব দুর্ম লা ভাতার প্রভাব দেখা যায় এর থেকে যে যেখানে ১৯৪৩ সালে ধর্মঘটের দর্ন ১,২৯১,০০ কাজের দিন নদ্ট হয়েছিল সেখানে ১৯৪৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তার সংখ্যা ছিল, ৩,৭৭৯ ০০০ দিন।" বিমন Prof. Wadia ও Prof. Merchant খুব তীক্ষাভাবে মন্তব্য করেছেন, "যুদেধর সময় উৎপাদেনশীল অর্থনৈতিক বিকাশ অথবা শিলেপাল্লতির উপর ভিত্তি কবে মুল-ধনের সন্তয়ন ঘটেনি। ভারতীয় প্রজিবাদী শ্রেণীর ক্ষীত সম্পদ ও ভারতের আর্থিক বিকাশের নিশ্নগতির বৈপরীত্য ছিল চোখ ধাঁধানো।' দ

## ব্রিটিশ ও ভারতীয় পুঁজিবাদীদের পরিবর্তনশীল অবস্থান

অবশ্য যুদ্ধশেষে ব্রিটিশ ম্লধনের শান্তির তুলনায় ভারতের ম্লধনের শান্তিব্দিধ ঘটে।

"যুন্ধকালীন চুবিসন্মত মনুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থা ও মনুনাফার জন্য ধনী ও শক্তিশালী হয়ে ভারতীয়রা ব্রিটিশ সন্থে সন্পর্কিত সন্পদ ক্রয় করতে চাছে।" <sup>১</sup>

য্থের পর ভারতের বির্ধাত ম্লধনের ন্বারা ব্রিটিশ উদ্যোগগর্লো কিনে নেবার অন্য কারণ হলো য্ন্থকালীন পরিস্থিতিতে বিদেশ থেকে শিল্পের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে না পারা। "য্নেধর সময় যন্ত্রপাতি আমদানীতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ও নতুন শিলেপ বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করতে না পারার দর্ন এই বিরাট পরিমাণ সন্তিত ম্লধন এ দেশে স্প্রতিণিঠত বিদেশী মালিকনোষীন শিলপগ্লোতে অপরিহার্যভাবেই আকর্ষিত হয়। য্নেধর সময় ও তার পরপরই ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানগ্লোকে সন্প্র্ণ অথবা আংশিকভাবে ক্লয় করার একটা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় আর সাধারণভাবে ভারত ও এশিয়ার অনিশ্চিত রাজনৈতিক আবহাওয়ার জন্য এ ঘটনা বিটেনের শিলপপতিদের কাছে অনভিপ্রেত হয় নি।" ১০

## ভারতীয় ও বিদেশী মৃশধনের একীভবনের নব যুগ

পরবর্তীকালে ভারতীয় ও থিদেশী ম্**লখনের একী**ভবনের প্রবণতা বিকশিত হয়।

- ৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ: পৃ: ৫৭১
- ৮. পুৰ্বোক্ত গ্ৰন্থ দ্ৰফীব্য
- a. Daily Express, 1949
- so. Supplement to Capital, Dec. 22, 1949

যদিও যুদ্ধের পূর্বে কিছু যৌথ উদ্যোগে বিদেশী ও ভারতীয় মুলধনের সংযুক্তিকরণ ঘটেছিল তব্ সামগ্রিকভাবে একীভবন ছিল কম। যুদ্ধের পর দেখা দিল
নতুন এক আর্থিক বৈশিদ্যা। যুদ্ধের পর বিটিশ প্রিজবাদ দূর্বল হযে পড়লে
ভারতে তার স্বার্থেরক্ষাথে সে এক নতুন কৌশল উদ্ভাবন করলো—যেটি হলো
ভারতে যৌথ অ্যাংলো-ভারতীয় উদ্যোগ।

ম্লধনী সম্পদে ভারতের দ্বেশিতাই একে সহজতর করে তুলল। নতুন ও পর্রাতন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ও ব্রিটিশ স্বার্থের একীভবনের যুগ ক্রমবর্ধ-মানভাবে উদ্মান্ত হলো।

পুণটি কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণকারী Andrew Yule & Co., ৭০টির নিয়ন্ত্রণকারী Gillanders Arbuthnot, ওপটির নিয়ন্ত্রণকারী Octavius Steel & Co., ৩৯টি কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ Mcleod ও Jardine Henderson & Co-র পরিচালকমন্ডলীতে এখন ভারতীয় ডিরেক্টর হয়েছে আর এগ্রেলাই ব্রিটিশ ও ভারতীয় ম্লেধনের একীভবনের ঘটনার দ্ভে-ব্দিধর দ্টোভা। বিদামান প্রতিষ্ঠানগ্রেলাতে স্বাথের্ণর একীভবনের বিকাশ এদেশে বিদেশী ম্লেধনের নয়া বিনিয়োগের একটা দিকের প্রেভিস ছিল।" ১

১৯৪৬ সাল থেকে ভারতীয় মালিকদের সংগে মৈচী স্থাপন করে আর্মোরকান ম্লেরন মালিকরাও এদেশে যৌথ আর্থিক উদ্যোগ নিচ্ছে। "এরই পাশাপাশি ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকরাও আর্মোরকার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সংগে কারবার স্থাপন করে যাছে। ইন্দো-আর্মোরকান ব্যবসায়ী সম্পর্ক ভারতে প্রায় সর্বার নতুন বিকাশশীল শিলপগ্রলোর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে—থেমন, মোটরগাড়ী তৈরী. বেতার নির্মাণ, প্লাপ্টিক, কৃষি-ফল্পাতি, রসায়ন শিলেপর কয়েকটি ক্ষেত্র, কৃত্রি শিলপ ও শিলেপ ব্যবহারযোগ্য ফল্পাতি উৎপাদন।" ২২

আমরা পরবত<sup>†</sup> অংশে এই সব য**়েশ্যে**ত্তর ঘটনাগ**়লো**র তাংপর্য আলোচনার প্রশ্তাব রাখছি।

১>. পূর্বোক্ত সাময়িকীপত্র দ্রষ্টব্য।

<sup>32, 3</sup> 

# রাজনৈতিক ঘটনাবলী

আমবা এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তবকালে ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করবো যা শেষ পর্যন্ত এদেশে বিটিশ শাসনের অবসান ঘটায়।

#### যুদ্ধে ভারতকে খামখেয়ালীভাবে অংশগ্রাহী করা হয়

যা, ধের সময় রিটেনের পক্ষে ভারতের জনগণের প্রতিনিধিদের কোন সংমতি না নিয়েই ভারতকে অংশগ্রাহী হতে হয়। ১৯৩৯ সালে জার্মানীর বিরুদ্ধে রিটেনের যান্ধ ঘোণার পরই, ভারতীয় নেতৃব্দের সংগে পরামর্শ না করেই বড়লাট ভারতকে বৈরী ঘোষণা করেন। রিটিশ পার্লামেন্ট, ভারত সরকার (সংশোধনী) আইন পাশ করে সংবিধানের কার্যকারিতা অতিক্রম করবার ক্ষমতা বড়লাটকে অপণ বরে। ১৯৩৯ সালের Defence of India Ordinance-এর শ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ভিক্রী উদ্ঘোষণার মাধ্যমে শাসন করার ক্ষমতা নেয়।

ভারতে বিটিশ শাসনের প্রতিভূ বড়লাট কর্তৃক য, দেখ খামথেয়ালীভাবে ভারতকৈ জড়িয়ে ফেলা ও নিজের হাতে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা নেওয়া ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রচন্ড অসন্তোষ স্বৃতি করে।

#### ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেদ ও বিটিশ সরকার

এই অবস্থার, ভারতের জাতীরতাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ভারতীর জাতীর কংগ্রেস যুস্থকে সাম্রাজ্যবাদী যুস্থ বলে অভিহিত করে, তার সংগ্রে নিজেকে যুক্ত করতে অস্বীকার করে। এক বিবৃতিতে গুরার্কিং কমিটি ঘোষণা করে, "কমিটি যে

যদ্ধকৈ সাম্রাজ্যবাদী যদ্ধ বলে মনে করে, আর যার লক্ষ্য ভারতসহ অন্যন্ত্র সাম্রাজ্যবাদকৈ সদৃদৃত্ব করা বলে ভাবে তার সাথে যায় হতে কিংবা কোন সহযোগিতা দিতে পাবে না।" কমিটি আরও ঘোষণা করে, 'স্তুরাং ওয়াকি'ং কমিটি ব্রিটিশ সরকারকে দ্ব্যর্থাহীন ভাষার গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ও বিশেষভাবে বিবেচিত নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে তার উদ্দেশ্য এবং কেমন ভাবে এ সব লক্ষ্য ভারতে প্রযোজ্য ও বাস্তবায়িত হবে তা ঘোষণা করতে আমন্ত্রণ জানাছে। তারা কি ভারতবর্ষকে একটা স্বাধীন জাতি বলে মনে করে যার নীতি তার জনগণের ইচ্ছান্সারে পরিচালিত হবে ?' (সেকেটম্বর, ১৯৩৯)

কংগ্রেসের দাবী মানতে ব্রিটিশ সরকার গররাজি হলো। সে আবার উচ্চারণ করলো ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়নের মর্যাদাদানের প্রতিপ্রাতি।

১৯৪০ সালে আবার কংগ্রেস যুদ্ধে সহযোগিতার ইচ্ছা ব্যক্ত করলো এই শর্তে যে রিটেন ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার দাবী মেনে নেবে ও কেন্দ্রে একটা সাময়িক বা অন্তবতাকালীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করবে যা একটা পরিব্রতিকালীন ব্যবদ্থা হলেও কেন্দ্রীয় সংসদে সকল নিব্যিতি সদসোর আন্থাভাজন হবে যদি এসব ব্যবদ্থা গ্রীত হয়, তবে সে দেশের প্রতিরক্ষায় একটা কার্যকরী সাংগঠনিক প্রয়াসে সংস্কার্ণ শান্ত নিয়োগ করবে' (জ্বলাই, ১৯৪০ ।

কংগ্রেসের প্রশ্তাব ব্রিটিশ সরকার এই অজ্বহাতে প্রত্যাখ্যান করে যে মুসলিম সম্প্রদারের প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগ ও দেশীয় নৃপাতিরা তাতে সন্মতি দেবে না। বড়লাট একটা প্রতি-পরিকল্পনা রাখেন যার মধ্যে দিয়ে যুম্ধ অবসানে নতুন সাংবিধানিক কাঠামো তৈরীর জন্য ভারতের জাতীয় জীংনের প্রধান প্রধান গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সংস্থা গঠন. "মনোনীত ভারতীয়দের সংযোজনে বড়ল টের কার্যনিবহিণী পরিষদের কলেবর বৃদ্ধি ও "ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলো ও অন্যান্যদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা 'যুম্ধ উপদেশটা পরিষদ' নিয়েগা।"

#### এককভাবে আইন অমান্য

আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় দ্বাধীনতা আদায়ে বারংবার ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস পরিশেষে ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে এককভাবে
আইন অমান্য আন্দোলন স্বর্করে । সংগ্রামের এই সীমিত পরিকল্পনা এই কথাই
বলে যে কংগ্রেসী নেতৃত্বের যুদ্ধে বিটেনকে গ্রেত্রভাবে বাধা দেওয়ার মানসিকতা
ছিল না ।

#### যুদ্ধে নতুন পরিস্থিতি

১৯৪১ সালের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন জ মানীর শ্বারা ওপার্ল হারবার জাপানের শ্বারা আক্রাণ্ট হলে. ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের মৈত্রী সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাণ্ট্র ও চীনসহ সাম্পালত জাতিগোণ্ঠীতে প্রসারিত হয়।

ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাণ্টের উদ্যোগে আটলান্টিক সনদ (Atlantic Charter) যুন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে বলপ্রয়োগের মাধ্যনে বণিত বিভিন্ন জাতির 'সাব'-ভোম অধিকার ও আছে-শাসনের' প্রনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে। কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে সনদ আশাবদে জাগ্রত করে।

জার্মনী ও জাপান যথাক্তমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফিলিপাইন আক্তমণ করলে ও তার ফলে ভারত সহ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলো সন্ত্রুত হয়ে পড়লে কংশ্রেস যুন্ধটিকৈ সামাজ্যবাদী যুন্ধেন বৈশিষ্ট্যদানের পূর্ববর্তী ঘোষণা বর্জন করে। এখন সে এই যুন্ধকে ফ্যাসিবাদী যুন্ধ থলে বর্ণনা করে। ১৯৪২ সালে সে শ্ব্যর্থহীন ভাষায় অক্ষশন্তিগুলোকে আগ্রাসনকারী বলে আখ্যাত কবে আর তাদের শ্বারা আক্রাস্ত জাতিগুলোর প্রতি সহান্ভূতি জানায়। সে আরও বলে যে "একমার একটি শ্বাধীন ভারতবর্ষই জাতীয় ভিত্তিত দেশের প্রতিরক্ষার ভার নিতে সক্ষম।"

#### ভারতে ক্রিপ্স মিশন

এশিয়ার ভূখণেড জাপানী সেনাবাহিনীর বিজয়ী অগ্রগতি যার চরম পর্যায়ে রেংগন্ন অধিকৃত হলো বিটেনকে ভারতের মন পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ করে তুললো। বিটেন বন্ধল যে ভারতীয় জনগণের সমর্থনের উদ্যোজন ছাড়া জাপানের ভারত অভ্রমণ প্রতিরোধ করা কঠিন হবে। তাই বিটেনের যন্থকালীন মন্দ্রিপরিষদ ভারতীয় নেতৃব্দের সংগে রাজনৈতিক বোঝাপড়ার জন্য আলোচনা করতে এদেশে ক্রিপ্সে মিশন পাঠাল। এ প্রচেণ্টা অবশা হলো কেননা বিটেন ভারতীয় জাতীয়তাম্বাদী নেতাদের প্রশক্ষমতাপ্রাপ্ত যন্থকালীন জাতীয় সরকারের দাবী মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালো। যদিও জাতীয়তাবদ্দী নেতারা যন্থদেয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিটিশ প্রতিশ্রতিতে সন্থাই হতে বাগ্র ছিল, এমন কি যন্থকালীন জাতীয় সরকারের প্রধান হিসাবে বড়লাটকে মেনে নিতেও রাজী ছিল, তব্ব তারা জেদ্ ধরে থাকলো যে যন্থকালীন জাতীয় সরকারেক প্রণ ক্ষমতা দিতে হবে। অবশা বিটিশ সরকার এ দাবী মেনে নিতে ক্ষমীকৃত হলে আলাপ আলোচনা ভেংগে পড়ল।

যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃশ্ব অক্ষণক্তিগুলোকে আগ্রাসক বলে অভিহিত করে একটা ফ্যাসিবিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল, এমন কি যুদ্ধদেবে রিটেন কর্তৃক জাতীয় স্বাধীনতা অর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ ও পূর্ণক্ষমতাভূষিত এক জাতীয় সরকারের মাধ্যমে ভারতের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গঠনে রাজী ছিল, তখনদেশে ভিন্ন দুটি জাতীয়তাবাদী গোণ্ঠী ভিন্ন মত পোষণ করত। এরা যুদ্ধকালীন সংকটে বিজড়িত রিটিশ সাম্মাজ্যবাদের সংগে আলাপ আলোচনা মারফং জাতীয় স্বাধীনতা পাওয়ার আশাকে অবাস্তব বলে আখ্যা দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র উপায় হিসেবে দেশব্যাপী জংগী আন্দোলনের পক্ষে রায় দেন। অবশা, জাপান সম্পর্কে কি মনোভাব হবে তা নিয়ে এদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। একটি গোণ্ঠী জাপানকে জাতিগুলোর শত্র্বলে চিহ্তিত করে স্বাধীনতা অর্জনে সামায়কভাবেও কৌশলগত কারণে তার সংগে সংঘ্রন্ত হয়ে রিটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর চিন্তা বর্জন করে। অন্য গোণ্ঠী স্কৃভাষ বোসের নেতৃত্বে এই মত পোষণ করে যে ভারতীয়রা জাপানের সাহায্যে ভারতের উপার রিটিশ আধিপত্য অপনয়নে ও স্বাধীনতা অর্জনে প্রয়াসী হতে পারে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা প্রধান দ্বর্ণলতা ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ম্সালম লীগের ঐকাবন্ধ হয়ে ও সান্মালতভাবে রিটিশ সর্বারের কাছে জাতীয় দাবী উপস্থাপনে ব্যর্থতা। "প্রাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলনের বিকাশে ভারতের ম্লে দ্টি বড় রাজনৈতিক দলের মধ্যে ফাটলটি বড়ই হতে থাকে। এই দ্টি দলের একটি ছিল কংগ্রেস যা জাতীয় ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল; আর অন্যটি হলো ম্সালম লীগ যা সংগঠিত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ম্সলমানদের মতামতের কর্তৃত্ব সম্পন্ন হয়ে। এটা স্পট্টতর হয়েছে যে যথন কংগ্রেস ঐকাবন্ধ ভারতের ভিত্তিতে স্বাধীনতা দাবী করেছে, তখন ম্সালম লীগ ভারতবর্ষকে পাকিস্থান ও হিন্দ্রন্থান এই দ্টিট ভাগে খন্ডিত করে স্বাধীনতার দাবী প্রেণ করতে চেয়েছে।" ১

রিটিশ রাজনীতিকরা দেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী দুটি রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে এই ফাটলটিকৈ নিপ্লভাবে কাজে লাগার তাদের জাতীয় দাবীর পিছনে ঐক্যবন্ধ চাপটাকে বাধা দিতে। এইভাবেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িকতার শ্বারা গ্রেত্রভাবে দ্বর্ল হয়ে পড়ে।

5. B. N. Vekatratnam: National Movements and Constitutional Developments.

দর্টি বিপরীত অন্ভূতির মধ্যে কংগ্রেস নেতাদের মন আন্দোলিত ইচ্ছিল। একদিকে তার: ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বির্দেধ সংগ্রামে সদ্মিলিত জাতিগ্রেলার সংগে
সহযোগিতায় আকাংক্ষিত ছিল। অন্যাদিকে, তাদের ইচ্ছা ছিল সদ্মিলিত জাতিসন্থের সাথে ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধে দ্বাধীন জাতি হিসেবে সহযোগিতা করা।
যখন ব্রিটিশ সরকার তাদের আপোষম্লক দাবীও মেটাতে চাইল না, ঘেমন, যুদ্ধশেষ না হওয়া পর্যস্ত জাতীয় দ্বাধীনতার দাবী ম্লতুবি রাখা কিন্তু প্রক্ষিনতাসদ্পন্ন জাতীয় সরকারের প্রতিত্ঠা, তখন তাদের জাতীয় দাবীকে বাণ্ডবায়িত করার
সংগ্রাম স্ব্রুকরা ছাড়া আর কোন বিকলপ পথ খোলা রইল না।

#### ১৯৪২ সালের বিখ্যাত অগাস্ট প্রস্তাব

১৯৪২ সালে কংগ্রেস এক প্রশ্তাব পাশ করে বোষণা করল যে "ভারতে রিটিশ শ সনের আশ্ব অবসান ভারত ও সন্মিলিত জাতিসম্হের সাফল্যে অত্যন্ত প্রয়ো-জনীর।" কংগ্রেস আরও প্রশ্তাব করল "ব্যাপকতন মারায় গণসংগ্রানের সন্মতি দিতে যাতে দেশ শাহ্তিপ্রণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিগত ২২ বছরে যে অহিংস শব্তি সঞ্চয় করেছে তাকে সন্যবহার করা যায়।"

পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী পরিক্ষার করে বলোছলেন যে সংগ্রামের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল আলাপ-আলোচনা সূর্ করার জন্য রিটিশ সরকারের উপর চাপ স্থিট অবিলন্দ্র আণেদলেন স্বা নয়। এর সমর্থন মেলে প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত এ কথাগ্রেলার ন্বারা, "কমিটি কোন ক্রমেই চীন অথবা রাশিয়ার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিব্রত না করতে আগ্রহী কেননা থেমন করেই হোক দেখতে হবে যেন এ দ্বিট দেশের ম্লাবান স্বাধীনতা স্বক্ষিত থাকে; কমিটি এটাও দেখবে যেন সন্মিলত জাতিগ্রেলার আছরক্ষামূলক ক্ষমতা বিপদগ্রস্ত না হয়।"

#### চমৎকার কৌশল

১৯৪২ সালের প্রস্তাবের চমংকার কোশলগত তাংপর্যের উপর অধ্যাপক D. P. Kosambi-র স্কুল্ব অবেক্ষণ রয়েছে। এ বিষয়ে "Discovery of India"-তে পাতত নেহরুর ব্যাখ্যার মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ

''ষখন বোদ্বাইরে সর্বভারতীর কংগ্রেস কমিটি মিলিত হলো তথন অধিকাংশ সদস্য গ্রেপ্তার আসন্ন জেনে নিজেদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আর্থিক কাজ করেবার

বছর খানেক কিংবা তার বেশি সময়ের সম্ভাব্য অনিশ্চয়তার মোকাবিলায় বেশ र्काष्ट्रा ताथन । এই लिथरूकत मत्न या राम छेरल्लथरयामा नर्सन मत्न रास्ट्र जा रामा এই ঃ এই সব যোগ্য প্রতিনিধিনের একজনও প্রতিপক্ষ ব্রিটিশরা আঘাত আনবে জেনেও কংগ্রেস এবং সামষ্টিকভাবে জাতির জন্য কোন কাজের পরিকল্পনার কথা ভাবে নি । সাধারণ ধারণা ছিল এটাই যে 'মহাত্মা আমাদের একটা পরিকলপনা দেবেন অথচ গ্রেপ্তারের ঠিক পূর্বে মহাগ্রার ভারণের কোন প্রভাবই অনুভূত হলো না। এক প্রত্যাশিত গণ-বিস্ফোরণের প্রাক্-মাহতে সমবেত প্রতিনিধিদের সামনে সেই ভাষপটি চরিপ্রগতভাবে বৈপ্লবিক ছিল না, কিংবা কোন কর্মসাচীর উল্লেখণ্ড তাতে রইল না : বরং ডিনার-শেষে প্রদত্ত হালুকা মেজাজের ভাষণের মত বলে মনে হলো। এটা কেমন কথা যে জনগণের অসক্তোর সম্পর্কে জ্ঞান সত্য-কারের এক কাজের পরিকল্পনার অভারের সমতৃলা হয়ে রইল ! এর অর্থ কি এটাই যে ভারতীয় বাজেয়া শ্রেণীর চরিত্রগত চিত্তাভাবনা কংগ্রেসী নেতৃত্বকে প্রভাবিত করে-ছিল ? একথা বলা যেতে পারেয়ে শ্রেণীভিত্তিক দুণ্টিকোণ হতে উক্ত আন্দোলন ছিল খুবই ভাল, জাতীয় বৈপ্লবিক দিক থেকে তা যতই অর্থহীন হোক না কেন! আসম্র বছর্রাটর ঘটনাবলীর দায়িত্ব থেকে কংগ্রেসকে মুক্ত করল ব্রিটিশ সরকারের আতংক ও নেতব্দের গ্রেপ্তার; একই সময়ে জেল ও বন্দীর্শাবরের চাকচাক্য ক্ষমতাসীন কংগ্রেস মন্ট্রীদের মন্দ কাজের রেকর্ডাকে ধ্রের মুছে দিল যার ন্বারা জনগণের মধ্যে কংগ্রেস সংগঠনের কাজের পূর্ণ জনপ্রিয়তার প্রনর্থার সম্ভব হলো। গদি রিটিশরা যুম্ধ জেতে তবে এটা পরিংকার যে কংগ্রেস জাপানকে সাহায্য করে নি: আর যদি জাপানীরা ভারত অধিকারে সফল হয় ( আর তাদের সম্বর সর্বশক্তি দিয়ে তথাকথিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে আরুমণ সারা করাটাই বাকী ছিল ) তারা নিশ্চয়ই বিটেশদের সাহায্য করেছে বলে কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করবে না। ञ्चराग्रस, জनगर्गत উপর निপीएरनत जना घृगा वर्ग्यशीन ञामलारमत घाएडर পড়বে, চরম অসন্ভোষ ও তার দমন ভারতীয় বুর্জোরা শ্রেণীর নিশ্চয়ই কোন ক্ষতি করবে না। ''ব'থাই তোমাকে খ'জতে হবে নেহর র প'্রুতকে এই অনুস্বীকার্য चछेनात न्यीकृष्टि। हेरक रा ১৯৪২ मारम, यथन समझीयी मानद्वरक हतम मृद्ध्य छ সম্মানহানি ভোগ করতে হজিল, তখন ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্মিথ বাডছিল या भारत' कार्नामन प्रथा यात्र नि । या धकालीन नाना हा छि, छेक माला, कारला-বাজারীর বিরাট সুযোগ পরিজপতি ও শিল্পপতিদের আকাংকাই পুরেণ করছিল।

এই ঘটনার স্বীকৃতি ও আরও একটা সত্য ও বাস্তব ঘটনা যে রিটিশরা দেশে বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধ মান মনুনাফালাভের জন্য বরাবর সনুযোগ করে দিয়েছে আমাদের এই কথাই বলতে সনুযোগ দেয় যে দেশে বিপ্লবের পথে জনগণের চাপ থাকা সত্ত্বেও ১৯৪২ সালে পরিকল্পনার অভাব একের পর এক অচলাবস্থার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।" ২

#### রাজনৈতিক অচলাবস্থা

বিশিণ্ট কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করে ও কংগ্রেসকৈ বেআইনি ঘোষণা করে সরকার যে কোন আন্দোলন সূর্ করার প্রয়াস পণ্ড করে দিল। সারা দেশে এর ফলে সূর্ হলো স্বতঃস্ফৃত আন্দোলন যার মোকাবিলা নেতৃত্ব ও সংগ্রামী পরিকলপনার অভাবের দর্ন সরকার নির্দায় নিপীড়নবাবন্থার মাধ্যমে সাফল্যের সংগে করে ফেলে। আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের দ্বারা সারা দেশে সন্তাসবাদ ও নাশকতাম্লক কাজ ছড়িয়ে পড়লেও সরকার সেগ্লোকেও দমন করতে সক্ষম হয়। এই সব বীরোচিত সংগ্রামের নায়ক হয়ে উঠলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। স্ভাষ বোসের নেতৃত্বে বার্মাতে সংগঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

যুদ্ধ শেষে তাই দেখা গেল এদেশে একটা রাজনৈতিক অচলাবস্থা।

ন্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় জনগণের জাতীয় চেতনা বেশ গভীর হয়েছিল আর জাতীয় শ্বাধিকারের আগ্রহ স্পন্টতর ও তীব্রতর হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগ বিরাট সংখ্যক মুসলিম জনগণকে পিছনে নিয়েও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার জনসমর্থন নিয়ে জাতীয় স্বাধিকারের দাবী আরও জােরদার করে জানাল। এ দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যেকার সংঘাত অবশ্য তীব্রতর হয়ে উঠল আর স্বাধীনতার জন্য তারা ঐক্যবশ্ধ হয়ে দাবী জানাতে ব্যর্থ হলাে। পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শক্তি-গুলোর প্রারশ্ভিক সামারিক পরাজয় ভারত সহ এশিয়ার জনগণের কাছে তাদের নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামারিক মর্যাদা কমিয়ে দিল। ঘটনাটি তাদের জাতীয় স্বাধিকারের আকাংক্ষায় গতি সন্ধার করল আর অধিকতর আত্মপ্রত্যয় স্থিত করল। স্ভাষ বোসের নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দা ফৌজ জাপানী সাম্বাজ্যবাদের সাহায্যে গান্ধীর আহিংসা নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েবসল—বে নীতি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আদেশ-

e. D. D. Kosambi: Exasperating Essays, pp. 16-17.

লনের চরিত্রকে দুর্ব'ল করে দির্মেছিল। উক্ত ফোজের অভিযান দমিত হলেও ভারতে যুদ্ধ পরবর্তীকালে সামরিকও নোবাহিনীর লোকদের মধ্যে বিদ্রোহের স্টুনা করল যা ভারতীয় জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার দাবীর প্রতি ব্রিটেনের মনোভাবকে অনেক-খানি পরিবর্তিত করতে সাহায্য করে।

## যুদ্ধশেষে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ

যাংশের শেষে ভারতে গণ-অসন্তোষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেরে ফেনিয়ে উঠল। যাংশ্বনালীন পরিস্থিতিতে উল্ভূত জনগণের অর্থনৈতিক দাদাল তাদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব জাগিয়ে তুলল আর তুলল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মাজির প্রবল আবাংক্ষা। ভারতবর্ষ প্রবল গণ সংগ্রামের রঙ্গমণে পরিণত হবে বলে আশংকা হলো। সংকটের গভীরতা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় নেতৃব্দের সাথে আলাপ-আলোচনা সার্বা করতে এক ক্যাবিনেট মিশন পাঠাতে মনস্থ করল। দারকার বিটিশেরা এক বিপশ্জনক পরিস্থিতির আঁচ পেল। Indian Central Legislative Assambly-র ইয়েররপীয় গোড়িসী J. উ Griffith ১৯৪৬ সালে এক ভাষণে কবাল করলেন—

"ভারতে রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন আসার আগে আনেকের মতে ভারত ছিল এক বিপ্লবের মুখে। এ বিপদটিকে পরিহার করতে না পারলেও অততঃ স্থগিত বাখতে পারল ক্যাবিনেট মিশন।"

#### R.I.N. বিদ্রোহ

যদেশশেষে ভারতের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেই শুখু রাজনৈতিক ও অর্থানৈতিক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়িছিল না, সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের মধ্যেও তা দ্রুত অনুপ্রবেশ করিছিল। বেশ কয়েকটি বিমান ও নৌবাহিনী কেশ্রে ১৯৪৬ সালের ফের্রারী মাসে ধর্মঘট ভারতে রিটিশ শাসনের সামরিক ভিতটাকে নড়িয়ে দিতে উদ্যুত হলো। এ ঘটনা ছিল রিটেনের কাছে বিপদের ইংগিত। তাছাড়া বোদ্বাই, মাদ্রাজ ও করাচীতে নৌ-বিদ্রোহ জনগণের মধ্যে বিরাট সহান্ত্রিত ও সমর্থানের সন্ধার করল। বোদ্বাইয়ে মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবি মান্রদের সহান্ত্রিতস্চক বিক্ষোভ, দোকানপাট বশ্ব ও ধর্মদ্বটের মাধ্যমে নৌবিদ্রোহের প্রতি সমর্থনি দেখা গেল। শুখুমান্র রিটিশ সৈন্যদের দিয়ে রিটিশ সরকারকে তার মোকাবিলা করতে হলো। একমান্র বল্লভভাই প্যাটেলের

হস্তক্ষেপ ও নো-বাহিনীর লোকদেরপ্রতি উপদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই সংগ্রাম পরিত্যক্ত হলো।

দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য বড় বড় বিক্ষোভ প্রদর্শন, কখনও কখনও প**্রলিশ ও** মিলিটারীর সঙ্গে সংঘর্ষ লেগেই থাকল।

## সাত্রাজ্যবাদের নয়া কৌশল ও স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্স্

রিটিশ রাজনীতিকরা পরিস্থিতির বিস্ফোরক চরিত্র অনুধাবন করতে পেরেছিলেন আর সেই কারণে তার সমাধানে এক নতুন রাজনৈতিক কোশলের উল্ভাবন করলেন। ১৯৪৬ সালের ১৯শে ফের্যুয়ারী ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এল ; এর আগের দিন বেশ্বাইয়ে নো-বাহিনীর বিদ্রেহে হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে পার্লামেণ্টের সামনে ভারত সম্পর্কে ব্রিটেনের নয়া রাজনৈতিক চিন্তাভাবনারব্যাখ্যা দিয়েছিলেন স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্স্ এইভাবে, অবশ্যই অতীতের দিকে দ্বিট রেখেঃ

"মোলিক অথে দুটি বিকলপ সমাধান ছিল সেদিন সরকারের সামনে। ভারতে রিটিশ নিয়ল্যণ ব্যবস্থাকে আরও মজবৃত করতে তারা পারতেন সেক্রেটারী অফ্ স্টেটের দপ্তরের লোকসংখ্যা বাড়িয়ে অথবা যতদিন না ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যমত হচ্ছে তর্তাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রসাশনিক দায়িত্ব গ্রহণে রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রসার ঘটিয়ে। দ্বিতীয় বিকলপটি ছিল প্রথম ব্যবস্থাটির অসম্ভাব্যতার স্বীকৃতির নামান্তর। তবে একটা জিনিস ছিল স্পণ্টতই অসম্ভব। সেটা হলো অনস্থকালের জন্য আমাদের দায়িত্ব আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পালন করে যাওয়া, এমন কি সেই সময় পর্যস্ত যখন আমাদের দায়িত্ব পালনে ক্ষমতাই থাকবে না।"

## ভারতে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির কয়েকটি বিচিত্র দিক

যাদেশান্তর ভারতে একটা অন্ভূত বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে যখন ভারতের সব সম্প্রদারের লোকজন উন্তোরন্তর সংঘবদ্ধ হয়ে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য নিজ নিজ পথে সংগ্রাম করছিল, তখন দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রস্পর নিকটে এসে একটি সর্বসম্মত ভিত্তিতে স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবন্ধ দাবী তুলতে পারল না।

এই সময়কার আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে কংগ্রেস ও ম্সলিম লীগ

উভরেরই নেতৃত্ব স্বাধীনতার আকাংক্ষার জনগণের সংগ্রামী পর্শ্বতিগ্রলাকে নিস্না করেছে। কংগ্রেসের তংকলোন সভাপতি সমকলোন ঘটনাগ্রলোর উপর এইভাবে মন্তবা করেছিলেনঃ

'ধর্মঘট, হরতাল ও সাময়িক কর্তৃত্বকে মেনে না চলার নীতির কোন স্থান নেই। তত্ত্বাবধায়ক বিদেশী শাসকদের সঙ্গে বিতকে ঘোগ দেওয়ার কোন আশ, কারণ ঘটে নি।''

মহাত্মা গান্ধী জ্বালাময়ী ভাষায় জনগণের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামকে এইভাবে নিন্দা করেনঃ

''যদি তারা উপর থেকে নীচ পর্যস্ত মিলতে পারতো তবে আমি তা ব্রুরতে পারতাম। অবশ্য তার অর্থ হত ইতর জনগণের হাতে ভারতবর্ষকে তুলে দেওরা। এর পরিণতি দেখবার জন্য আমি ১২৫ বছর বাঁচতে রাজী নই; বরং আগ্রনে প্রতে শেষ হয়ে যাওয়াও তার থেকে ভাল।'

( হরিজন, ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৬ )

নো-বিদ্রোহ সম্পর্কে বলা যায় যে বল্লভভাই প্যাটেল তার নিন্দাই করেছিলেন, আর সমর্থন করেছিলেন 'নোবাহিনীতে নোবাহিনীপ্রধানের শ্ংখলার প্রয়োজনীয়তা'' সম্পর্কে মন্তব্য।

কংগ্রেস নেতারা ব্রিটেনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা আদায় করতে পারবেন বলে আশা করছিলেন। তাঁরা গণ আন্দোলনগলেকে সমর্থন করেন নি বিশেষভাবে যখন সেগলো হিংসাত্মক ও বৈপ্লবিক চরিত্র নিচ্ছিল।

#### ক্যাবিনেট মিশন

এই বিশেষারক অবস্থায় ভারতে এল ক্যাবিনেট মিশন। মিশন ভারতে উপস্থা-পিত করল ভারতের ভাবী সংবিধানের জন্য নানা সমুপারিশ, সংবিধান প্রণয়নের প্রস্তাব ও অন্তর্ব তীকালীন সরকারের পরিকল্পনা। নিম্মবর্ণিত AICC-র (সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি) সংবাদ বুলেটিনে কংগ্রেসের তীক্ষাসমালোচনা পাওয়া যায়ঃ

''আমাদের নিকট দেওরা স্বাধীনতার প্রতিশ্রন্তি এত বাধা-বিপত্তির ঝোপ-ঝাড়ে ভরা যে তাকে ঐ নামে ভাকাটাই ভূল। তথাকথিত গণপরিষদের বাস্তবে সার্বভৌম সংস্থার কিছ্নই থাকবে না।

''কেন্দ্রীয় সরকার, যার থাকবে না মনুদ্রাব্যবস্থা, ব্যত্কিং, শনুক্তবিভাগ ও পরি-কল্পনার উপর কোন নিয়ন্দ্রণ, আধ্নিক শিল্পয**্**গে অর্থনৈতিক প্রগতির নির্দেশ দানের ব্যাপারে দুর্বল হয়ে পড়বে। 'জাতীর স্বার্থকে শুধ্র সাম্প্রদায়িকনয়, সামান্ততাশ্বিক অবস্থার কাছে জলাঞ্জাল দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়নের সাথে দেশীয় রাজ্যগ**্রলার ভাবী স**ম্পর্কও ঠিক করবে দেশীয় রাজনাবর্গ ও তাদের লোকেরা।

''সাম্প্রদায়িক ও সামস্ত ভান্তিক স্বাথ'ই ভারতে সাম্রাজ্যবাদী থেলার প্রধান স্কর্মন্ত হয়ে দাঁভিয়েছে। এগালোকে তথাকথিত স্বাধীন ভারতের স্থায়ী ও কার্যকরী বৈশিষ্ট্য হিসেবে বজায় রাখার প্রচেষ্টা আপাতদ; ষ্টিতে ন্যায়সংগত এই সম্পেহ মনে জাগায় যে বিটিশ সরকার তাদের প্রবস্বাদের সাবেকী নীতি হতে সরে আসতে অসমর্থ।

মুসলিম লীগ ঘোষণা করল বে যদিও ''ভারতের মুসলিম জনগণের অপরিবত'নীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ দ্বাধীন পাকিস্থান, গঠন.'' তব্ ঐ মিশনের পরিকলপনাটি
সে গ্রহণ করেছে কেননা ''পাকিস্থানের ভিত্তিও প্রতিষ্ঠার কথা তার অন্তভর্ক্ত হয়েছে।'
গণতান্তিক দ্ভিকোণ হতে পরিকলপনাটির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এইভাবে করা
চলে:

পরিকলপনা সার্বভৌম গণপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করেনি কেননা পরিকল্পিত সংবিধানটিকে বিটেন কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে। গণপরিষদকে গণতান্দ্রিক বলা চলে না করেণ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তার নিবচিন হয় নি। অধিকন্তু, নৈবরতন্ত্রী দেশীয় রাজারাই, রাজ্যের জনগণ নয়, রাজ্যের পক্ষে পরিষদের প্রতিনিধি নিবচিনের অধিকারী; আর সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘ্ গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব দিয়ে গণপরিষদে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। সামস্ততান্দ্রিক ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অগুল ও রাজনাবর্গের এলাকা এই দ্টির চিহ্তিকরণ বলে যে মিশনের পরিকল্পনা সামস্ততান্দ্রিক ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে ভাগে করেছে। তাছাড়া তা একটা দ্বর্বল কেন্দ্র গঠনের আহ্বান জানিয়েছে যার দর্শে জাতীয় পরিকল্পনার রচনা হবে কঠিন।

দেশের চরমপান্থী গোষ্ঠীগ্রলো পর্রপাঠ ক্যাবিনেট মিশনের স্থারিশগরেলা বর্জনের জন্য পরামশ দিল। তারা মনে করল যে প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি পরোক্ষভাবে ভারতের উপর নিম্নত্রণ বজায় রাখার জন্য একটা স্ক্রের কোশল— দেশকে ছদ্ম-স্বাধীনতা দেওয়া ছাড়া তা আর কিছ্ নয়। একটা বামপাথী সমালোচনা ছিল এ রকম ঃ

''১৯৪৬ সালের সাংবিধানিক পরিকল্পনা ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন

উপাদানের মধ্যে জটিল ভারসাম্য তথা বিপরীত অবস্থানে সমভার রক্ষার পর্রাতন পশ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। বিশেষকরে সাম্প্রদায়ক বৈরিতার উপর ভিত্তি করে প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় শক্তিজাটসহ কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এমনভাবেদীড় করে রেখেছিল যাতে ভারতের স্বাধীনতাদানের প্রস্তাবটাকে অকার্য-কর করে দেওয়া যায় আর নিজেদের হাতে চ্ডান্ড কর্তৃত্ব বজার রাখা যায় । বিটিশ সরকার তথনও পর্যন্ত ভারতীয় জনগণকে ক্ষমতা সমপ্রণ করেনি। বরং তা বহুকালের অভিজ্ঞতা ও উল্ভাবনী ক্ষমতাবলে একটা জটিল, দুর্বহ ও আনিশ্চিত প্রশাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল যা ভারতীয় 'স্বাধীনতা'র বাইরের আন্ক্রিটানক দিবটার অন্তরালে তার পক্ষে প্রয়োজনীয় আথিক ও রাজনীতি বিষয়ক প্রভুত্ব স্ক্রেশলে বজার রাখতে সমর্থ হয়।"

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবিত পরিকল্পটি সামগ্রিক ভাবেই' থাকবে, এই ঘোষণার সাথে সাথে রিটেন ও ভারতের রাজনৈতিক বোঝাপড়াও অন্তর্হিত হলো।

এদিকে যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিস্থিতির দুত্ ক্রমাবনতি হতে থাকল। শিলপকেন্দ্রগুলোতে প্রমিকদের ধর্মঘট আন্দোলন গুরুত্বররূপে বাড়ছিল। রাজ্যগুলোর জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোতে গতি সঞ্চার হচ্ছিল ও সেগুলোছড়িরে পড়ছিল। বিভাংকুর, হারুরাবাদ ও কাশ্মীরে গণসংগ্রাম গভীরতা পাচ্ছিল ও তীরতর হচ্ছিল।

জনগণের সংগ্রামী অংশ জাতীয় নেতাদের আপোষম্লক নীতি ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর্ন্ধতিগ্রলো সম্পর্কে ক্রমশই সমালোচনাম্খর হয়ে উঠছিল।

### ভারতীয় ভাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ক্রমবর্ধ মান ফাটল

সেই সময়কার আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দ্-ম্সলিম সম্পর্কের দ্বতে অবনতি।
স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় ঘটনা, অন্তবর্তীকালীন সরকারের গঠন প্রভৃতি বিষয়ে
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ম্সলিম লীগের মধ্যকার সংঘাত সাম্প্রদায়িক সংবেদনকৈ
তিক্তকরেও বাড়িয়ে তুলছিল। অভ্তপ্তর্ব হিংপ্র সাম্প্রদায়িক দাংগা বাংলা বিহার ও
অন্যান্য প্রদেশে বেধে গেল যার পরিপতিতে হাজার হাজার লোকের প্রাণ নন্ট হলো।
তীরতর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দ্র মহাসভা হিন্দুদের মধ্যে ক্রমবর্ধ-

মান হারে প্রভাব বিস্তার কর্।ছল।

অবস্থার গ্রেব্ছ রিটিশ সরকারও উপদাস্থি করতে পেরেছিলেন। "গভীরতর সংকটের ম্থোম্থি হয়ে যার সংকেত ছিল শ্রমজীবী মান্ত্র ও কৃষকদের সংগ্রামী অগ্রগতিতে, রাজাদের শাসনের বির্দ্ধে গণ-অভ্যুত্থান আর রাজনৈতিক বিভাজন ও প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও নৈরাজ্যে—নয়া এক রাজনৈতিক বোঝাপড়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদ তার সময়স্চী ত্বরাশ্বিত করতে চাইল।" তাংক্ষনিক সংকটের মোকবিলায় কেন্তে গঠিত হলো কংগ্রেস, লীগ ও শিথ প্রতিনিধিদের নিয়ে এক কোয়ালিশন বা মোর্চা সরকার। তবে প্রতিনিধিদের মধ্যে চরম পার্থক্যের দর্শ ঠিকমত কাজ করতে কোয়ালিশন সরকার পারল না।

#### মাউণ্টব্যটেন পরিকল্পনা ও ভারত বিভাগ

দ্রত বাড়ছিল কংগ্রেস ও লীগের মধ্যেকার ফাটলটা। ১৯৪৬ সালের ডিসেন্বর মাসে লন্ডনে নিজেদের পার্থাকা মিটিয়ে নিয়ে একটা চুক্তিতে পোঁছাতে তারা বার্থা হলো। রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতির সন্মুখীন হয়ে রিটিশ সরকার ভারতের বড়লাট হিসেবে লর্ডা ওয়াভেলকে অপসারিত করে লর্ডা মাউন্টব্যাটেনকে বসালেন। এক নতুন পরিকল্পের জন্ম হলো যা মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নামে পরিচিত। ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান ও মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার মধ্যে মৌল পার্থাক্য ছিল এটাই যে প্রথমোক্ত পরিকল্পনাটি চেয়েছিল একটা ঐক্যবন্ধ ভারতীয় রাষ্ট্র কিন্তু ন্বিতীয় পরিকল্পনাটির স্বতাদি ভারতের রাজনৈতিক খন্ডাকরণের পথ প্রশান্ত করল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রথমে মাউ টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণে অনিচ্ছৃত্বক ছিল কেননা ওতে ছিল ভারতের রাজনৈতিক অংপব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে অবশ্য অনেক সন্দেহ নিয়ে তাঁরা তাকে গ্রহণ করলেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাকে মেনে নেওয়ার সময় পণ্ডিত নেহর্ মন্তব্য করলেন, "মনে কোন আনন্দ নিয়ে আমি এ প্রস্তাবগ্রনার প্রশংসা করছি না"। মহাত্মা গাম্পি প্রথমে প্রস্তাবগ্রনার চরম বিরোধিতা করেও শেষ পর্যন্ত তাদের মেনে নেন।

দেশের বামপশ্হী জাতীরতাবাদী গোষ্ঠীগৃলো পরিকল্পনাটিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দেশব্যাপী জাতীর স্বাধীনতার জন্য গণ-সংগ্রাম শূর্ব করার ডাক দের। তারা পরিকল্পনাটির ব্যাখ্যা করে এইভাবে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে যুম্বোন্তর কালের দুর্বল ব্রিটেনের এটি একটি রাজনৈতিক শ্বীটোজ ও চাতুর্যভরা একটা কৌশল। উদ্দেশ্য হলো পরিকল্পনাটির মাধ্যমে ভারতকে দ্টি খণ্ডে ভাগ করে পরোক্ষভাবে তার উপর নিজের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক কর্জা বজার রাখা যাতে ভারতের এ দ্টি অংশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দ্বর্গল হয়ে পড়ে বিটেনের উপর নিভার করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া, তারা বলল যে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ সাম্প্রদায়িকতাকে দ্বে করতে পারবে না বরং তা আন্তঃরাজ্য সংঘাতের উধর্ব সীমায় তুলে নিয়ে যাবে।

রক্ষণশীল বিটিশরা, যারা ছিল বিটিশ সাম্রাজ্যের সমর্থক, পরিকল্পনাটির মৌলিকত্বের জন্য তাকে সমর্থন করল। বিটিশ পর্কার মুখপর Economist ১৯৪৭ সালের ৭ই জন্ন এক সংখ্যার এইভাবে লিখল, ''ডোমিয়নের মর্যাদা অপবীকৃত না হলে আনুষ্ঠানিক বন্ধনের কিছন্টা থাকতে পারে; আর যে ভাবেই হোক বিটেন ও ভার-তের প্রয়োজনীয় দ্ট্যাটেজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন বিভিন্ন রাজনৈতিক আকারেও থাকবে।"

## ভারতীর জাতীয় কংগ্রেস কত্⁄ক পরিকল্পনাটি গৃহীত হবার কারণ

কংগ্রেস নেতৃব্দের দ্বারা অনিভাসত্ত্বেও মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করার পিছনে তিনটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, মুসলিম লীগের সাথে দ্বাধীন ভারতে এক-কেন্দ্রিক রাণ্ট্রব্যবস্থার জন্য এক ঐক্যবদ্ধ দাবীর প্রশ্নে চুক্তিবন্ধ হবার আশা কংগ্রেস নেতারা ছেড়ে দির্মোছল। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ফাটলটা ভারতবর্ষকে ভরংকর ও নির্দার সাম্প্রদায়িক আবেগ ও দাংঙ্গা-হাঙ্গামার রণক্ষেত্রে পরিগত কর্মছল। তৃতীয়তঃ, R.I.N. ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান গণ আন্দোলন-গ্রেলাতে তারা আশংকিত হচ্ছিলেন কেননা সেগ্রেলাক্রমেই হিংসাত্মক বৈপ্লবিক রুপ্র

## দেশ বিভাজনের তাৎপর্য

পাকিস্থান ও ভারত ইউনিয়ন এই দুই রাণ্ট্রে ভারত বিভাজন ভারতের জনগণের রাজনৈতিক ঐক্যকে বিনন্ট করে দিল। তাছাড়া নতুন সমস্যারও স্'ন্টি হলো এর পরিণতিতে।

যেহেতু ভারত বিভাজন হয়েছিল জাতীয়তাবোধ কিংবা ভাষাগত ভিত্তিতে নম্ন বরং ধর্মীয় ভিত্তিতে তাই উভয় রাণ্ট্রেই সংখ্যালঘ্ সম্প্রদায়ের সমস্যা স্থায়ী রূপ নিল। বিভাজনের পরিণতিতে প্রধানতঃ প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শব্তিগ্র্লোর উম্কানিতে তীর সাম্প্রদায়িক সংঘাতের স্ক্রপাত হতে থাকলো। এর ফলে বিরাট ভাবে হিন্দ্র ও ম্সালম সম্প্রদায়ের লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ মান্য নিজেদের বাস্তৃভূমি থেকে উৎপাটিত হলো আর দেখা দিল শরনার্থীদের প্রনর্থাসন; স্থানত্যাগী ব্যব্তিদের সম্পত্তি বিষয়ক ও অন্যান্য সমস্যা।

তাছাড়া, দেশ বিভাজনের ফলে ভারতীয় অর্থনীতির বিভাজন হলো যা উভয় রাণ্টেরই পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াল। যেহেতু পাকিস্থান ছিল ম্লতঃ কৃষিভিত্তিক, আর ভারতীয় ইউনিয়নের ভূখন্ডগত সীমানার মধ্যে ছিল কার্যত সব শিলপ সেহেতু উভয় দেশেরই নিজ নিজ অর্থনীতির স্বম বিকাশ খ্বই অস্বিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। "দেশ বিভাগ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংযুভিরেখা ভেদ করে ফেলল, পারস্পরিকভাবে আন্তঃনিভর্নগাঁল কৃষি ও শিলপাঞ্চলগ্লোকে বিছিয়ে করে ফেলল, বাছবিচারহীন ভাবে রেলওয়ে ও জলসেচ ব্যবস্থাগ্লোকে ভেদন্দরল এবং সর্বভারতীয় আর্থিক বিকাশ ও ভারতের ভবিষ্যাৎ সম্শিধর পক্ষে অতীব গ্রের্ছপূর্ণ পরিকলপনার পথে প্রতিবন্ধকতা স্ভিকরল। অধিকস্তু, দুই দেশের মধ্যে তীর বাণিজ্যিক ও মনুসেকলান্ত যুদ্ধের স্কুলান করলো।

দ্ই দেশের দ্ব'ল অর্থানীতির উপর শরনার্থীদের পানবাসন সমস্যা প্রচ'ড চাপের স্টিভ করলো।

দ্বৈ দেশের মধ্যেকার অস্থকর সম্পর্ক উভরেরই মধ্যে রাজনৈতিক সদেবহ ও তরের সন্থার করলো আর উভয় দেশকেই বিরাট সামরিক যন্ত বজায় রাখতে হলো। বর্তমানে ভারত ইউনিয়ন প্রতিরক্ষায় বায় করছে তার বাংসরিক আয়ের শতকরা প্রায় ৫৪ভাগ। সামরিক খাতে পাকিন্থানকেও বিরাট পরিমাণ অর্থ বায় করতে হচ্ছে। ফলে উভয় দেশের অর্থনীতির উপর বিরাট চাপ পর্ডছে আর সে কারণে উভয় দেশকেই সমাজসেবাম্লক কাজ ছাঁটতে হচ্ছে; অস্ক্রিধা হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পরিকলপগ্রেলার বাসতবায়নে।

দেশ বিভাগ কাশ্মীরের মত বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে।
সেগ্রেলার সমাধান এখনো হয় নি। বস্তৃত, দুটি দেশকেই কিছুকালের জন্য
কাশ্মীরে বড় রকমের সামরিক তৎপরতাচালাতে হয়েছে। কাশ্মীর নিয়ে সমস্যা
পরবর্তীকালে রাণ্ট্রসংঘে প্রেরিত হলেও তা এখনও সমাধানের অপেক্ষায়।
বিভাজনের ফলে সীমান্তে নানা ঘটনা ও অন্যান্য সমস্যারও স্টিট হয়েছে।

# তৃতীয় অংশ স্বাধীনতার পর জাতীয়তাবাদ

## অপাত-স্ববিরোধ

## ঐক্যবাদী দলের ভারত বিভাজন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রথিবীর ইতিহাস যা আমরা প্রবে পর্যবেক্ষণ করেছি মানব জাতির জীবনে অতীব গ্রেম্পূর্ণ ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। পূথিবীর বৃহৎ এক অঞ্চল থেকে অপসারিত হয়েছে তিনটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ (বিটেন, ফ্রান্স ও হল্যান্ড) বেশ কয়েকটি ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরিণতিতে। তাছাড়া, সায়।জাবাদী শক্তির শৃত্থলমুক্ত নয় এমন কয়েকটি দেশে ( আলজেরিয়া, মালয়, আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ও অন্যত্র ) শক্তিশালী জাতীয় মুদ্ভি সংগ্রাম চলছে। এ সব ঘটনার রয়েছে বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্য। যে সব দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে তাদের সম্মাথে এসেছেনতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দর্বণ অনেক নতুন ও জটিল সমস্যা—সমাধান হয় নি এমন কিছু পুরাতন সমস্যা ত ছিলই। উল্লিখিত সমস্যাগুলোর অনেকগুলো সব দেশে মামুলি হলেও ক্ষেকটি দেশের বৈশিষ্টাই হলো বিশেষ ক্ষেকটি সমস্যা। তাছাড়া, ক্ষেকটি বিহয়ে माधातम मममाग्राग्यातात मान्गा थाकला व्यागा विरुप्त विमान्गाग्याला প্রতিটি দেশের পৃথক ও অতীতের অদ্বিতীয় বিকাশ আর যে বিশেষ উপায়ে সাম্বাজ্যবাদী শান্তিগ্রলো বিভিন্ন দেশ থেকে চলে গেছে তাদেরই ফলগ্রুতি। শুধু তাই নর। দ্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে ঐ সব দেশে ছিল বিভিন্ন জাতীয় পরিবেশ যা নিয়ন্তিত হচ্ছিল সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর সমাজ গঠনকারী বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন অবস্থানের "বারা। এই বিপথগমন ঐ সব দেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় জাতীরতাবাদী আন্দোলনের প্ররোজাগে অর্বান্থত রাজনৈতিক দলগ্রেলার মতা-দর্শগত বিভিন্নতার মধ্যেও প্রতিফলিত হরেছিল।

িবতীর বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ও জনগণকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারতের মাটি ছেড়ে চলে যাওরার ঐতিহাসিক মুহুর্ত পর্যন্ত আমরা ভারতের জাতীরতাবাদের বিকাশ বর্ণনা করেছি। আমরা এও দেখেছি কি ভাবে সাম্প্রদারিক প্রদেন ভারত বিভাগের ভিত্তিতে এ দেশে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হরেছিল। আমরা আরও উল্লেখ করেছি কেমন করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস — যে দল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রয়োভাগে ছিল—ভারতের ঐক্যকে বিসর্জন দিয়ে আর ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্থান এই দুর্টি রাণ্টকে মেনে নিয়েছিল এ দেশ থেকে ব্রিটিশদের চলে যাওয়ার মূল্য হিসেবে।

### রাজনৈতিক হেঁয়ালী

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই কাজ, ভারতবর্ষ ও ভারতীয় জাতির অংগ ব্যবচ্ছেদে তার সম্মতি একটা বিশ্ময়কর আপাতবিরোধী অথচ বাস্তব ঘটনার দ্টোত্ত কেননা বহা দশক ধার সে নিজেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশাসকলৈ দদ্টাত কেননা বহা দশক ধার সে নিজেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশাসকলৈ দদ্টাত কেননা বলে জাহির করেছিল, ভারতের ঐক্যের স্বার্থে অটল ছিল, দাবী করেছিল একথা বলে যে ভারতীয় জাতি জৈবিক সন্তাবিশিষ্ট আর ভারতবর্ষকে মাত্দেবী জ্ঞানে জাতীয় সঙ্গীত 'বিশে মাতরমে' তাকে গোরবাহিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্ষণকালেই সে এই মোল ধারণাটিকে বর্জন করে এ দেশ থেকে ইংরেজদের চলে যাওয়ার বিনিময়ে ভারত বিভাজনে রাজী হয়। যে দল ছিল ঐক্যবন্ধ ও এক জাতিব আদশের সবচেয়ে বড় সমর্থক সেই পরিশেষে এই প্রতিক্রিয়াশীল বিভান্ত জনের বাস্তবায়নে সঞ্জিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো।

তাই প্রয়োজন আছে এই আপাতবিরোধী অথচ বাস্তব ঘটনাটির অন্সন্ধানের। জ্ঞানা দরকার কোন্ কোন্ কারণে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার এতদিনের স্বত্বে পোষিত মৌল প্রতারের বিপরীতধর্মী কাজ করেছিল। একটা ধ্রুপদী জাতীয় দলের এই বিসময়কর আচরণ ঐতিহাসিকদের সামনে একটা যথার্থে রাজনৈতিক হেঁ য়ালি হয়ে দীড়িয়েছে। রাজনৈতিক দলগালো যে সব শ্রেণীস্বার্থের রক্ষক তাদের আচরণ নিম্নগুণকারী গভীরতম উদ্দেশাগ্রেলার অবশাই এটা তুলে ধরেছে।

### ঐতিহাসিকদের সামনে কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন

প্রথমেই আমরা ঐ আপার্তাবরোধী অথত বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে করেকটি জটিন্স প্রশ্ন স্ত্রবন্ধ করতে চাই।

- (১) কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে তার মৌলিক আপাত-দ্ণিটতে পরিব তনাতীত অবস্থানের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করেছিল ?
  - (২) বিপরীত ধর্মী এই কাব্লে কোন্ কোন্ অবস্থা তাকে বাধ্য করেছে ?
- (৩) কোন্ কোন্ শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠী এই ধরণের খণিডত স্বাধীনতা পেতে বাস্তবিকই আগ্রহী ছিল ?
- (৪) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শর্তাধীনে যুদ্ধে অংশ নিতে প্রস্তুত ছিল আর যুদ্ধের অংগ হিংসার প্রতি তার কোন নীতিগত আপত্তি ছিল না। অথচ সেই কংগ্রেসই এ দেশে বিকাশমান গণসংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণে বিরত থাকলো। এ সব সংগ্রামের দৃষ্টান্ত হলো শ্রমিকদের ধর্মঘট, কৃষকদের সংগ্রাম, উগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন আন্দোলন, R.I.N -এর বিদ্রোহের মত সাম্রাজ্যবাদী সশৃষ্ট বাহিনীতে ঘটা বিভিন্ন বিদ্রেহ। কেন এ ধরণের সংগ্রামগ্র্লোকে এক স্তুরে বেঁধে কংগ্রেস দেশব্যাপী বিরাট এক বৈপ্লবিক সংগ্রামে রূপান্ডারত করে বিটিশদের হটিয়ে দিয়ে স্বাধীনতা আদায়ে করে নি ? তাছাড়া, এত বড় বড় আন্দোলনের স্থোগ নিয়ে সে কেন একদিকে মুসলিম লীগের চাপ ও অন্যাদকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরম শতের মোকাবিলা করতে পারে নি ?
- ৫) এটাই বা কেমন যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার নিজের অনেকগ্রেলা সংগ্রামী কোঁশল যেমন অনশন, ব্যক্তিগত ও গণ সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, অসহযোগ প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে ম্সলিম লীগকে ঐক্যবংধ ভারতের লক্ষ্যে প্রভাবেশিবত করতে ও দেশবিভাজনের প্রস্তাবেগ্রহণ না করে তার বিরোধিতা করাতে পারল না প এটাই বা কেমন যে এই সব কোঁশলকে গ্রেছসহকারে ব্যবহার করাই হলো না ম্সলিম লীগের উপর চাপ সৃষ্টি করতে ও পাকিছান সৃষ্টির সিম্ধান্ত থেকে তাকে সরিয়ে নিতে? সাম্প্রদায়িক বিপদের মোকাবিলায় কেন তাকে একবারও ব্যবহার করা হলো না ? এটা কি এই জন্য যে এসব পদ্যতির দ্বর্শলতা ছিল ? এটা কি এই কারণে যে এই তথাকিথত টেক্নিকটা শ্র্মান্ত গণচাপ স্টির এক কোঁশলেরই নামান্তর ছিল যাতে স্বিধা আদায়ের জন্য চুক্তিকারী নেতৃত্বের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য প্রতিপক্ষকে বাধ্য করা যায় ? এটা কি ম্লত ছিল আপোষ রক্ষার একটা টেক্নিক মাত্র ? তাই, বিশেষ অবন্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরে বিশেষ ধরণের প্রতিপক্ষের বির্দ্থেই কি সাফল্যের সঙ্গে এটাকে ব্যবহার করা চলে ?
  - (৬) স্বাধীনতা কি এদেশের জাতীয় নেতৃম্বের কাছে ছিল একটা অস্বাভাবিক

দান যা রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যুন্ধশেষে একটা নড়বড়ে ও অন্তৃত পরিন্থিতিতে পড়ে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল অথবা এটা কি ছিল রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর ভার-তীয় জাতীয় কংগ্রেসের ( গান্ধীজীর চাপ স্টিটর কৌশ্লের ) পরিণতি ?

- (৭) ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের সিম্পান্তে সম্মত হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত হয়েছিল ? যে উদ্দেশ্যে এ সিম্পান্ত নেওয়া হয়েছিল তা কি সতাই সাথাক হয়েছিল ?
- ৮) বিরাট সংখ্যক ভারতীর জনগণ তাদের প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধানের প্রত্যাশায় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল। ভারতও একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির বিভাজন ও খণ্ডীকরণ সতাই কি পেরেছিল সে সব সমস্যার সমাধান করতে?

#### প্রচণ্ড বিতর্ক

ক্ষমতা হস্তান্তর ও তার পরবর্তী পর্যায়গুলোতে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকাশের সঠিক উপলম্থির স্বাথে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর সম্পূর্ণ উত্তর খুবই প্রয়োজনীয়। এই আপাতবিরোধী অথচ সত্য ঘটনাটির কারণগুলোর বথার্থ ম্ল্যায়ন ভারতীয় ইতিহাসের বিকাশের পথ নির্দেশ ও তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতার—যেগুলো স্বাধীনতা উত্তর ভারতে পরিলক্ষিত হয়েছে – এ উপলম্বির ইংগিত দিতে পারবে।

এটা খ্বই দ্ভাগ্যজনক যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃদ্দ ও তার তাত্ত্বিক নেতারা ভারতের ইতিহাসে এই সব সমস্যাম্লক প্রশ্ন সম্পর্কে একটা অত্যন্ত প্রায়োগিক গোপন নীতি অবলন্বন করেছেন। দেশের অধিকাংশ পশ্ডিত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও এর ব্যতিক্রম নন।

আমার জ্ঞানমত আমি বলতে পারি যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই অতি বিস্ময়কর ডিগ্বাজি ও দেশের পক্ষে চরম ফলাফলের ব্যাখ্যায় কোন গ্রেত্র আলোচনা ও বিতর্ক, কোন গভীর বিশ্লেষণ কিংবা সমালোচনাম্লক ম্লায়ন করা হয় নি।

সাম্প্রতিক কালে মৌলানা আজাদের মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ "India Wins Freedom" একটা বিরাট বিতকের ঝড় তুলেছে। প্রতকটিতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে করেকজন নেতাকে দেশ বিভাজনে জাতীয় কংগ্রেসকে বাধ্য করাতে দোধী সাব্যস্ত করেছেন। অবশ্য এর বিরোধিতা করে ভঃ লোহিয়া তাঁর লেখা

"Guilty Men of Partition"-এ (Mankind-এ প্রকাশিত) অন্য আর এক গোণ্ঠীকে দায়ী করেছেন। এ বিষয়ে অন্যান্য যাঁরা লিখেছেন তাঁরা অবশ্য বিভিন্ন গোণ্ঠীর পরিণতি এই সর্বনাশা ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

# ঐতিহাসিকদের প্রধান প্রধান যুক্তিভান্তি

এই ক্ষান্তপরিসর প্রশতকে যে সব দ্ণিউভংগী থেকে উল্লিখিত তত্ত্বগ্রসোর উৎপত্তি হয়েছে সেগ্রলোর প্রধান প্রধান ধ্রন্তিজ্ঞান্তির সমালোচনাম্লক ম্ল্যায়ন সম্ভব নয়। অবশ্য এক কথায় সব মতামতের প্রধান প্রধান দ্বর্ণলতাকে গ্রন্থিক বর্মায় এ সব তত্ত্বে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী তথা শ্রেণীগরার্থ ম্ল্যায়নের প্রধান গজকাঠিটা আমাদের দেয় না। শ্রেণীবিশ্লেষণের অভাবে ঐতিহাসিকদের সেই সব কারণের ভিতরে যেতে দেয় না যেগালোর পরিণতি হিসাবে আমান্য দেখেছি বিভেষ রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সংগঠনের আপাতদ্ভিতৈ বিপরীতধ্বমী আচরণ।

জন্তহর লাল নেহর্র "Discovery of India"-এর ম্ল্যায়নে Prof. D. D. Kausambi যথার্থই বলেছেন যে "কার ন্বার্থে" (cui bono) এই প্রশ্নটি তুলে ঐতিহাসিক সব চেয়ে বেশি লাভবান হতে পারতেন; ইতিহাসের বিশেষ এক পর্যায়ে বিশেষ এক পরিবর্তন চেয়েছিলেন ও পেয়েছিলেন কোন্ বিশেষ শ্রেণী?"১ এ উপদেশ প্রসংগতঃ সেই সব ঐতিহাসিকের সামনে রাখা হচ্ছে যারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে শ্রেণীগত দ্টিকোণ নেন না।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পরীক্ষণ ও ম্ল্যায়নে ঐতিহাসিকদের এই ফলপ্রস্
দ্র্গিকোণ নেওয়ার অসামর্থ কিংবা ইচ্ছার অভাব, আমার মতে, সামাজিক ঘটনা-বলীর যথার্থ অনুধাবরনের পথে সাচেয়ে বড় অভ্তরায়। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বহু ঘটনার প্রায় ভাসাভাসা ব্যাখ্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ধরণের দুর্বলতা।

এই গ্রন্থে এটাই স্বীকার করেছি যে জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটা জাতি গঠন-কারী বিভিন্ন গ্রেণী ও গোণ্ঠীর আন্দোলন যার উন্দেশ্য হলো তাদের আকাংক্ষার চরিতার্থতার সব রকমের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধার অপসারণ। একই সাথে এটা সমস্ত শ্রেণী ও গোণ্ঠীর এমন একটা আন্দোলন যা

<sup>5.</sup> D. D. Kausambi . Exasperating Essays, p. 12.

তাদের আশা-আকাংক্ষার ইতিবাচক সামাজিক. অর্থানৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সারবস্তু মেশাতে চার। যথার্থাই বলেছেন Rosa Luxumberg, "জাতীর রাষ্ট্র ও জাতীরতাবাদ হলো একটা শ্ন্যপার যার মধ্যে প্রতিটি য্বা ও প্রতিটি দেশের শ্রেণীসম্পর্ক তাদের বিশেষ অর্কবস্তু ঢে'ল দের।"

অধিকল্ব, এই বহুদ্রেণীভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যে শ্রেণী আন্দোলনের পরেজালের থাকে সে সেই সংগ্রামের উপর তার শ্রেণীগত ছাপটি রাখবে ও অন্যান্য শ্রেণীগর্লার স্বার্থকে নিজের শ্রেণীস্বার্থ ও আশা-আকাংক্ষার তুলনার হানিতর করে আন্দোলনটিকে পরিপ্রেণিতা দেবে। আমার প্রেণিতারি গ্রন্থ ''Social Background of Indian Nationalism"-এ, বিশেষভাবে তার উপসংহারের প্রেভিাষে সর্বপ্রকার বাহ্লাবর্জন করেই বর্লোছ যে ধনতান্ত্রিক শ্রেণীই ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে শ্রুধ নেতৃত্বই দেয় নি তার উপর প্রভূত্বও করেছে। এ কান্ধ করেছে তারা তাদের চিরায়ত শ্রেণীদল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যাদিরে যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও কার্যক্রমিক অন্তর্বকত্ব দিয়ে আন্দোলন স্বর্ম ও তার আকার দান করেছে।

# ভারতীয় বুঙ্গোস্থা শ্রেণীর ঐতিহাসিক অবস্থান

যান্ধকালীন ও যাদেশতের কালে ভারতীয় বার্জোয়া শ্রেণীর বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থান অভাব ও আকাংক্ষার মাল্যায়নে দরকার হলো ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান প্রধান অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতাগালোর সঠিক মাল্যানির পণ। এরপে মাল্যায়নের প্রয়োজনও রয়েছে তার উত্থানপতন ও পে'চালো পথের অনাসরণটাকে ব্রথবার জন্য। তথনই মাত্র আমরা বার্থতে পারবো সমকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনাস্ত্রত পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন বিচিত্র স্ট্রাটেজি ও কোশলগালোকে। কংগ্রেস ভারতের ঐক্যের অদম্য নজির হয়েও কেন দেশ বিভাজনে রাজী হলো এই হতবাদিধকর সমস্যাটির উপরও তা চাড়ান্ত আলোকপাত করবে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের বার্জোয়া শ্রেণীচরিত্র আমাদের আরও ব্যাথ্যা দেবে স্বাধীনতা-উত্তর সংবিধান ও রাজ্যগালোর উল্ভবগত বৈশিষ্ট্য ও কংগ্রেস সরকার কতৃকি সাত্রবণধ বিভিন্ন অর্থ নৈতিক নীতি ও প্রকণপ ক্ষবন্ধে। পরিশেষে, ভারতীয় সমাজের উপর কেন বিশেষ দ্ব্িটগত প্রবণতা কর্তৃত্ব করছে তাও জানতে এটা আমাদের সাহাষ্য করবে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আপাতবিরোধী অথচ বাস্তব নীতিগ্রেলা সন্বশ্থে গ্রের্থপূর্ণ প্রশ্নগর্নোর সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাবে এই স্বীকার্য বিষয়টির ভিত্তিতে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই নীতিগ্রুলো ঐতিহাসিক পরিন্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় পর্নজবাদী শ্রেণীর প্রয়োজন ও চাহিদার দ্বারা নির্মান্তত হয়েছে ও এখনও হছে।

ভারতীয় প্রক্রিজবাদ ও প্র্রিজবাদী শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের বিশ্তারিত আলোচনা আমরা করেছি "Social Background of Indian Nationalism"-এর বিভিন্ন অধ্যায়ে, ধেমন, "আধ্রনিক ভারতীয় শিল্পের উল্ভব", "আধ্রনিক শ্রেণীসম্হের উল্ভব" প্রদৃতি। সংক্ষেপে আমরা প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করবা।

ঐতিহাসিকভাবে ধনতন্ত্রবাদের উশ্ভবগত পর্যায়ে ভারতীয় ধনতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হয় নি । ইতিহাসে এর উৎপত্তি হয়েছে অনেক দেরিতে যখন বিশেবর সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে ধনতন্ত্রবাদ একটা আংশিক ক্ষয় ও অবনয়নের যুগে এসে পড়ে । একটা দুর্বল টেক্নিক'ল ভিত্তির উপর এর প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা গেছে; এর বৈশিষ্ট্য হলো পর্নজির অন্মত আংগিক গঠন আর অত্যন্ত সীমিত আভান্তরীণ ও বৈদেশিক বাজার যা দেশের দারিদ্রপ্রপীড়িত জনগণের কম ক্রমক্ষমতা ও বাইরে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার পরিণতি ।

ভারতীয় পর্নজপতি শ্রেণী আধা-সামান্ততান্দ্রিক ভূমধ্যধিকারী শ্রেণীর সাথে গভীরভাবে জড়িত। ভারতীয় ধনতন্দ্রের রয়েছে এমন একটা একচেটিয়। কাঠামো যার জিতি হলো কোন শিলপবিস্তার নয়,বয়ং একটা আর্থিক ফট্কাবাজির প্রবণতা। এই একচেটিয়া কাঠামো, যা আরও মজবৃত হয়েছে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার দর্ন, মৃন্ডিমের কয়েজজনের হাতে সন্পদ ও নিয়ন্দ্রণ ক্ষমতার ক্রমবর্ধণান কেন্দ্রীভবনের পথ প্রশাস্ত করেছে। ভারতীয় সমাজের অন্ভূত জ্লাত-কাঠামো ও ধনতন্দ্রবাদের বিকাশের দর্ন, ভারতীয় ব্রজেয়া প্রেণী আর্দালক ভিত্তিতে কয়েকটি জাত ও সন্প্রদারকে নিয়ে গঠিত হয়েছে। তাছাড়া, এই শ্রেণী এমন কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছে যেগনুলো তার বিশেষ ঐতিহাসিক উংপত্তি, বিকাশ ও পরিক্ষিতির ফলগ্রন্তি।

ধনতশ্ববাদের উল্ভবের সময়কার পর্বজ্বাদী শ্রেণীগ্রসোর তুলনায় ভারতীয় ব্রজোয়া শ্রেণী একটা ভীর্ ও অপোষম্লক মনোভাব দেখিয়েছে। জনগণের ভয়ে এই শ্রেণী বৈপ্লবিক গণআন্দোলনকে সংগঠিত করতে সাহস পায় নি। ''উধ্ব'তনদের প্রতি অসন্তোষভরা গঞ্জানে ও নিমতনদের ভরে কাঁ পর্নি''— এই শ্রেণীর বৈশিন্টা। আলাপ-আলোচনার বাস্তব নীতির ব্যাখ্যার দিকেই এর ঝোঁক। ক্ষমতা-সীন সাম্রাজ্ঞাবাদের প্রতি আলাপ-আলোচনা ও অহিংস চাপস্ন্টির নীতি গ্রহণ করতেও এরা জনগণের বিরুদ্ধে প্রীড়নম্লক রাণ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করতেও দ্বিধা বোধ করে না যখন জনগণ পর্নজ্ঞবাদী সমাজব্যবস্থাকে আঘাত হানতে উদ্যত হয়।

সবঅন্মত দেশেই, ধনতদের অপ্রত্বল বিকাশ এবং অর্থনীতি, সামাজিক সংগঠন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সামততাশ্রিক উল্ভব, এই দিববিধ দোষ পরিলক্ষিত হয়। ভারতও এ দোষগন্লো থেকে মৃত্ত নয়। ঐতিহাসিক পরিছিতির দর্ন ভারতের বৃর্জোয়া শ্রেণী অবশ্য ঐতিহাসিকদের বণিতি দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ অসমর্থ, যেমন সামন্তত্বের সম্পূর্ণ অবলোপন, সম্ভিষ্ণালী জাতীয় অর্থনীতির সংগঠন, জাতীয়তাবাদ সমস্যার সমাধান, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গণতশ্বীকরণ, আধ্ননিক জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির স্থিতি এছিতি।

প্রেক্তি গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আমরা দেখাতে প্ররাস পেরেছি থে ভারতীর সমাজের মৌল সমস্যাগ্রেলার । অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ) সমাধান তথনই সম্ভব যখন কারেমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগ্রলোর হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে মেহনতী মানুষদের হাতে প্রত্যাপিত হবে।

ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনগ্রসর জাতিগুলোর সমকালীন জীবনের অভিজ্ঞত।
এই কথাই বলেছে যে বুজেরা গণতান্থিক বিপ্লবের কাজ একমার সমাজের সমাজতান্থিক রুপান্তরের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ হতে পারে। যেমন সব বাহ্বলা বর্জন করে
Rupert Emerson বলেছেন যে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর অপনয়ন-এর সাথে
সাথেই ঔপনিবেশিক বিপ্লবের পরিসমাথি হয় না, বরং তথন থেকেই তা স্বর্
হয়। বস্ত্ত যে বিরাট প্রক্রিয়া তার ভাষায় সমাজ বিপ্লব নামে পরিচিত তা
স্বর্ হয় শ্বাধীনতার পরবর্তা পর্মায়েষায়মধ্যে থাকে শেষ পর্যন্ত প্রচম্ভ শ্রেণীয়্মধ।
য়ি ব্রেলায়া শ্রেণী ক্ষমতা পায় তবে সে তার নিজের স্বার্থের অনুপশ্লী সমগ্র
অর্থনীতি, রাষ্ট্রসমাজ, সামাজিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত জীবনকে
গড়ে তোলে। এই শ্রেণী, তার অবস্থানের নিয়মান্যায়ী ( আধ্বনিক যুগের সাধারণ
ধনতান্থিক অবনয়ন আর অনগ্রসের সমাজে থাকার দর্ন ) সমাজের প্রধান সমস্যাগ্রেলার সক্ষে সমাধানে ঐতিহাসিক সামর্থ থেকে বিভিত হয়ে থাকে। তার নিজের

2. Rupert Emerson: Representative Govt, in South-East Asia.

অকার্য'কর নীতিগালো সামাজিক সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে যার পরিণতিতে শ্রেণীগত ও অন্যান্য সামাজিক সংঘাত তীরতর হতে থাকে। এ সব নীতি পর্নজর একটাকরণ ও কেন্দ্রীভবনকে ত্বরান্থিত করে আঁর জনগণের বৃহৎ অংশ ও নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক ও সামাজিক দর্শাশাকে বার্থত করে দ্রুত শ্রেণীগত মের্লুভবনের পথ প্রশাস্ত করে। পরিস্থিতি দিনের পর দিন বিস্ফোরক হয়ে ওঠে। সামাজিক সংকটের গভারতা ও সামাজিক সংঘাতের তারতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্রুজারা শ্রেণী শ্রেণীশাসনের দমন নীতির প্রয়োজন অন্যভব করে আর তাই ক্রমবর্ধণ মানহারে সে গণতাশ্রিক স্বাধীনতাগ্রেলাকে বিসর্জান দিয়ে দৈরতাশ্রিক পদ্ধতিগ্রেলার আশ্রয় নের (বার্মা পাকিস্তান প্রভৃতি)। যুক্তিবাদী ও বস্ত্রুবাদী সাংস্কৃতিক দ্গিউভংগীর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে তা প্রয়াতন সামস্ত্রতাশ্রিক ধর্মীয়-অতীশ্রিয়বাদী ভাবাদেশকৈ প্রনর্ভুজীবিত করে। জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চিস্তাভাবনা ও আবেগের স্টি প্রয়োগের মাধ্যমে এই শ্রেণী তাদের বশীভূত করে রাথে। এরা ভলটেয়ারের পরামশটোকে মেনে চলে— যদি সম্বর নাই থাকে তবে জনগণকে নিয়ন্দ্রণে রাখতে তাকৈ আবিশ্বার করার প্রয়াজনীয়তা রয়েছে।

ভারত ইউনিয়নের ভারতীয় ব্রের্জায়াশ্রেণীর দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও পাকিস্তানের দ্বর্ণল সামস্ততান্ত্রিক প্রিজবাদী শ্রেণীর দল ম্সালন লীগের হাতে বিটিশ সাম্রাজ্যাবাদ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর নিজ নিজ দেশে ক্ষমতাসীন শ্রেণীর এই দলগ্রেলার সামনে অসংখ্য সমস্যা নিয়ে এসেছিল।

অবশ্য আমরা স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারত ইউনিয়নের নানা ঘটনার পর্যথেক্ষ-নেই প্রয়াসী হবো।

# ক্ষমতা হস্তান্তর—সাংবিধানিক কৌশল, রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলশ্রুতি নয়

আমরা সংক্ষেপে দেখবো কেমন করে উল্লিখিত ঘটনাবলীর প্রবণতাগ্রলো ভারতীয় ব্রুজায়া শ্রেণী ও তারই ছাঁচে গড়ে তোলা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তরের পরিণতিতে নিজেদের প্রকাশ কবেছে। আমরা সংক্ষেপে অথচ স্পর্ট করে দেখাবো কেমন করে ভারত ইউনিয়নের ভাগোব তত্ত্বাবধায়ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঐতিহাসিকভাবে সেকেলে ব্রুজায়া শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণে জনগণের আর্থবাজনৈতিক, সামাজিক-কৃণ্টিগত জাবনকে গড়ে ত্রলতে চেয়েছে ও সেই কারণেই ভারতীয় সমাজকে জাটলতর সামাজিক সংকট, তারতর সামাজিক সংঘাত এবং আরও বিস্ফোরক পরিস্থিতির আবর্তে নিমান্জিত করেছে। এর গৃহীত নাতিগ্রেলা শৃধ্বনার বাড়িয়ে ত্রলেছে বিরোধ ও বৈরিতা যেগ্রলা রিটিশ রাজত্বকালে ভারতীয় সমাজে অর্থস্থায় ছিল অথচ স্বার্থীনতা-উত্তর বছরগালোতে ব্রুজায়া শাসনে তারা গতিপ্রাপ্ত হয়। এর কারণ হলো যে ব্রিটিশ শাসনে একটিমার জাতীয় শর্র উপান্থিত জাতীয় ঐক্যের জর্বণী প্রয়োজন ও জাতীয় ম্বিত্রর জন্য সংঘব্ধধ সংগ্রামের স্বার্থে সংঘাতগ্রেলাকে (শ্রেণীগত, আগ্রেলক প্রভৃতি ) দাবিয়ে রেথেছিল।

আমরা এখন খ্বই সংক্ষেপে স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয় কং্রেসের নেতৃত্বে ভারতীয় সমাজে যে সব প্রধান প্রধান ঘটনা ঘটছে তাদের পর্যা-লোচনা করবো।

ক্ষমতা হস্তান্তর—একটা সাংবিধানিক কৌশল, তার তাৎপর্য আমরা প্রথমে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দিকে দ্ভিট দেবো। আমরা প্রে ফেমন দেখলাম ভারতীর জাতীর কংগ্রেস রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় নি । কংগ্রেস ক্ষমতা পেয়েছিল রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক তার নিজের কাছে সার্বভৌমতা হুস্তাস্তরের পরিণতিতে আর তাও পেয়েছিল মাউণ্টবাটেন পরিকল্পনার সর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে; যেমন. রিটিশ ভারতের কিছ্ব অঞ্চল ছেড়ে দেওয়া ( যে অংশগ্রেলা নিয়ে পরবর্তীকালে পাকিস্তানের ভূথ ড গঠিত হয় ) সামস্ত্তাশ্রক ভারত গঠনকারী দেশীয় রাজ্যগ্রেলার ভারত অথবা পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত হবার স্যোগ দান প্রভৃতি । আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা হুস্তান্তর ছিল একটা সাংবিধানিক কোশল । এটা কোন বিজয়গোরবে ভূষিত রাজনৈতিক বিপ্লবেব ফলগ্রেতি ছিল না যার প্রক্রিয়ায় নত্ন ধবণের সংগ্রামের স্কৃনা হয় ও পরবর্তীকালে নয়া রাজ্বকাঠানোর ইউনিট হয়ে পড়ে । হস্ত্তেঃ জাতীয় কংগ্রেসেব নেতৃত্বে স্বরু করা সংগ্রামের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তার নেতৃব্লদ স্বাধীন ভারতের ভাবী রাজ্বব্যক্ষার উপযুক্ত কাঠামোর সমস্যাদি নিয়ে মাথা ঘামায় নি ।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও তার নেতারা, যাঁরা ব্রজোয়া উদারনৈতিক দর্শনে মান্য হয়েছিলেন মুখাত ব্রিটিশ ছীচে ঢালা বুজোঁয়া সংসদীয় সরকারের বিকল্প কোন রাষ্ট্রের কথা দ্বপ্লেও ভাবেন নি। রানাডে ও গোখেল থেকে সূত্রে করে ভারত ইউনিয়নের সংবিধান প্রণেতাগণ পর্যস্ত কাউকেও দেখা যাবে না যিনি ভারতের প্রয়ো-জনের সংগে সংগতিপূর্ণ কোন নতান ধরণের রাণ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মৌল তাত্তিক ধারণা দিতে পেরেছেন। অথচ ভারত একটা অনগ্রসর ঔপনিবেশিক দেশ ( তার নিজের বিশেষত্ব সহ ) হিসেবেই বেরিয়ে এসেছিল দ্যাধীন সার্বভৌম সত্তা নিয়ে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বরাবরই চেয়েছিল ও সংগ্রাম করেছিল আলাপ-আলোচনা ও দরাদরির মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আর জনগণের চাপকে ব্যবহার করেছিল শুধুমান্ত আলাপ-আলোচনার ধারটাকে জোরদার করতে। সে কোনদিনই সংগ্রামের উপযুক্ত পর্ম্বতিগুলোকে নিতে চায় নি অথচ এগুলোই ছিল সাম্রাজ্যবাদ উংখাতের পক্ষে উপযুক্ত আর স্বাধীনতার পর হতে পারতো ক্ষমতার অংগ ; ষেমন, পুরাতন রাষ্ট্রকাঠামো ও শাসনযন্তের পরিবর্তে প্রাধীনভারতের নরা রাষ্ট্রকাঠামোর ইউনিট। যেমন G. L. Mehta বলেছেন, "ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল সাংবিধানিক বিপ্লবের প্রকৃতিবিশিষ্ট; সরকার কিংবা প্রশাসনের অচলাবস্থায় একান ব্যাপার নয় ষেমনটি ঘটে প্রচণ্ড কোন বিপর্যরের পর। ভারতের কথা মনে

করে বলতে হয় যে কোন কোন ক্ষেরে যেমন আইন ও শাসন-বিভাগে তিন দশক ধরেইত ক্ষমতা হস্তান্তর চলছিল। এদেশেছিল একটা প্রশাসনিক যন্ত্র, সন্দক্ষ ও অনুগত সেনাবাহিনী, শিলপ ও বাণিজ্ঞা, পৌব সংস্থাগন্ত্রেও তাদের রাজনীতি আর একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রেণী।"

# বুর্জোয়া জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উদ্ভব

## স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্র কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য

সর্বজ্ঞনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয় নি এমন একটি গণ-পরিষদের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংবিধান রচনা করে। সংবিধানের প্রধান প্রধান অংশগ্রেলা ছিল নিম্নর্প:

- (১) ভারত ইউনিয়ন ধর্ম নিরপেক্ষ রাণ্ট্র বলে পরিচিত হবে।
- (২) ভারত হবে শক্তিশালী কেন্দ্র নিয়ে একটি যাল্করান্ট্র। ভারতীয় যালকরান্টের বেশ কয়েনটি বৈশিন্ট্য অবশা বিটিশ সরকারের পাশ করা ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের মধ্যেও দেখা যাবে যে আইনও চেয়েছিল ভারতে যালকরান্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তুলতে। ভারত ইউনিয়নের মৌলিক আর্থালিক ইউনিটগালো জরারী প্রশাসনিক ও অর্থানৈতিক প্রয়োজন ভাষাগত নীতিতে চাডাক্তভাবে গঠিত হবে।
- (৩) সংবিধান তার প্রস্তাবনা, মোলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতিগ্রলোর মধ্যে একটি উরম সমাজের ধারণা লিপিবন্ধ করে।
- (৪) এই সংবিধান জাত সম্প্রদায়, বর্ণ ও স্থা পর্র্স নিবিশৈষে সকলের জন্য সাম্যের নীতি ঘোষণা করেছে।
- (৫) নাগরিকদের জন্য পোর স্বাধীনতা দিলেও সংবিধানে লিপিবন্ধ পৌর স্বাধীনতার অনুচ্ছেদগুলো এমন সব শব্দে মোড়ানো আর এমন সব 'বদি' ও সীমাবন্ধতায় ভরা যে রাজ্টের হাতে প্রদত্ত চ্ডান্ড ক্ষমতা বলে শব্ধ পৌর স্বাধীনতাই নয়, সংবিধানকেও ম্লুজুবি করে দিতে পারে।
- (৬) সংবিধান শাসন বিভাগকে বিভিন্ন স্তরে বেশ কয়েকটি বিরুল ক্ষমতা

দিরেছে আর সংকটকালে ব্যবহারযোগ্য চ্রুড়ান্ত ক্ষমতা দিরেছে রাষ্ট্রপতির হাতে।

- (৭) শাসনতন্দ্র ভারতীয় জনগণের উপর আধিপত্য বজায় রাখার জন্য রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সৃষ্ট প্রশাসনিক যন্দ্রটাকে উত্তরাধিকারস্ত্রে পেয়ে বজায় রেখেছিল। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য য়েয়ন, নিয়তর জেলা পর্যায়ে শাসন ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার সমন্বয়, য়ার বিরুদ্ধে রিটিশ শাসনে জাতীয় কংগ্রেস প্রচণ্ডভাবে সোচোর ছিল, স্বাধীনতার পরও সংবিধানে রাখা হয়েছিল। এখনও নিয়তর ক্তরগ্রলোতে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে বিচ্ছিয় করার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। রিটিশ য়্গ থেকে পাওয়া প্রশাসনিক য়ন্তের গণতন্তীকরণ এখনও করা হয় নি।
- (৮) সংবিধান সংসদীয় গণতাশ্বিক সংস্থার উপব প্রতিণ্ঠিত রাণ্ট্র ও সরকারের কাঠামোর মৌল আইন লিপিবন্ধ করছিল।
- (৯) সংবিধান নাগরিকদের সম্পত্তির মৌলিক অধিকারেব গ্যারাণ্টি দিলেও কাজের অধিকার দেয় নি।

# একটি বুজে'ায়া রাষ্ট্র

সংবিধান বৃজোয়া সম্পত্তিগত অধিকারের গ্যারাণিট দিয়ে সংবিধানের চৃড়ান্ত চরিত্র লাভ করেছে। রাণ্টেও সংবিধানের এই মোল নীতির সংগে সামঞ্জস্য রেখে যুদ্ধি-সংগতভাবেই বৃজোয়া রাণ্টে পরিণত হয়েছে।

যেমন Prof. Laski লিখেছেন 'থে কোন রাণ্ট্র যাতে রয়েছে সম্পত্তির ব্যক্তিন গত মালিকানা বাসতবে তাতে পক্ষপাতিত্বপূর্ণ ভার থাকরেই। সর্বজনীনভাবে এই রাণ্ট্র অধিকারের ঘোষণা করলেও তা সম্পত্তির মালিকদের তাদের কার্যকরী ভোগের মধ্যে তাকে সীমাকধ করে রাখে। এরই আলোকেই আনুগত্যের প্রতি এরদাবী তাকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতার নামান্তর; এ ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নৈতিক ভিত্তি বজিত—স্পট্টেই এটা তার সদসাদের বোঝানোর ক্ষমতার একটা দায়িছ যে অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থার তুলনায় তাদের ভাগ্য এ শাসনেই ভাল। এ সামর্থ, আমার যুক্তি অনুযায়ী, সর্বদাই নির্ভার করবে রাণ্ট্রের সামনে উপস্থাপিত দাবীগ্রলা প্রণ করবার ক্ষমতার উপর।"

3. H. J. Laski, The State in Theory and Practice, p. 211.

### রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্তের উপর শুরুত্ব আরোপের তাৎপর্য

রাণ্টের শ্রেণী র্রারের সমস্যাটা আমরা তুললাম এই কারণে যে এই প্রধান সমস্যাটি সাধারণভাবে আমাদের দেশের রাজনৈতিক চিস্তানায়কদের দৃণ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।

ভারত ইউনিয়নের শ্রেণীপ্রকৃতির ম্ল্যায়নে খ্বপ্রশংসনীয় প্রচেণ্টানেওয়া হয়নি।
কোন গ্রেন্তর বিতর্কিত আলোচনা, একটি সনস্যার প্রন্থে উদ্ঘাটনে, করা হয়
ি নি । সেটি হলো এই যে কেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সর্ফাই প্রমের মর্যাদাকে
গোরবান্বিত করেও সম্পত্তির অধিকারকে নোলিক অধিকার বলে ঘোষণা করেছিল
অথচ স্বাধীনতার পর রচিত সংবিধানে কাজের অধিকারকে সে মর্যাদা দেয় নি ।
বস্তুতঃ, যে দেশের শহরেও গ্রামাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ সে দেশে সংবিধানে
কর্মের অধিকার ঘোষণা অতীব প্রয়েজনীয় । কাজের অধিকার ( যা বেচি থাকারই
প্রাথমিক সর্তা ) সম্পত্তিহীন নাগরিকদের মোল অধিকার, আর তাই জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বলে দাবীকারী রাণ্টের প্রাথমিক কর্তব্য । অপরাদকে,
সম্পত্তির অধিকাবেব গ্যারাণ্টি দিয়ে সে সম্পত্তিশালী সংখ্যালঘ্ন গোণ্ঠীর প্রধান
অধিকারের রক্ষক বলে পরিচিত হয়েছে ।

তার নিজের প্রীকৃতির মাধামেই সে সম্পত্তির মালিকশ্রেণীর, তথা ভাংতের পর্মিজবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে :

#### অধ্যাপক ল্যাম্কির হুচিন্তিত অভিমত

রান্দের শ্রেণীচরিত্রের মূল্য নির্পেণের প্রয়োজনের উপর অধ্যাপক ল্যান্দির গ্রেত্ব আরোপ গভীরভাবে বিবেচনার দাবী রাখে। সাধারণত, রাণ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের গবেবণায় এ দিকটায় ক্রচিং দ্ভিট দেওয়া হয়। রাজ্ম সম্পর্কে ল্যান্দিক মন্তব্য করেছেন, ''রাণ্ট্র, আমাদের যুক্তিতে, শ্রেণীর উধের্ব নয়। বিশেষ শ্রেণী ন্বার্থকে তা অভিক্রম করতে আর সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের প্রতিক্রমি হতে সে অসমর্থ। নাগরিকদের ইচ্ছার বাশ্তবায়নের পথে তা এগোতে অক্ষম। মান্সকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার প্ররাসেতার আবশ্যকীয় দাবীদাওয়া মেটাতে সে চেন্টা করে না। চাহিদার সম্পূর্ণ সভোষবিধানে উপযুক্ত ও অবশ্য প্রয়োজনীয় পরিমাতলের সংরক্ষণে সে আইনশ্বেওলা রক্ষা করে না। সামগ্রিকভাবে সে নর-নারীর সেবা ও কল্যাণ-বিধানে নিয়োগ করে তার ক্ষমতাকে বিধিবংধ করে না।

"এ দ্ভিকোণ হতে তাহলে রাণ্টের প্রকৃতি কি? রাণ্ট হলো সার্বভাম পাঁড়নম্লক একটা ক্ষমতা যা ব্যবহৃত হয় কোন নির্দেশ্য সমাজের অহ্তর্ভূ মােলিক নীতির ফলাফলগ্লোকে রক্ষা করতে। যদি রাণ্টের স্বীকৃত নীতি হয় ধনতাশ্যিক তাহলে য্তি অন্যায়ী অবশাই তা ধনতাশ্যিক ব্যবহার উপযাগী সর্ত্বণ্রাকেই রক্ষা করবে। এর অর্থ এই নয় যে রাণ্ট্র চিম্তাশীল ব্যক্তিদের পরীক্ষাগাবে উম্ভূত ধনতন্ত্রবাদের তাত্ত্বিক ধারণাকে সংরক্ষিত করবে। এব সহজ মানে হলো এই যেরাণ্ট্র সমাজে বল্যাণের সেই সব ধারণাকেই রক্ষা করবে যেগ্লোকে পাঁজিবাদীরা সেই সমাজেব অন্মিতিগ্রেলাকে উপস্থাপিত করে যেগ্রেলাতে তাদের প্রধান প্রধান বার্থাসিন্থি হয়। পাঁজিবাদী সমাজে তাই রাণ্ট্রক্ষনতা সমাজ বল্যাণের ধনতাশ্যিক ধারণার সংগে সমাজিবাদী সমাজে তাই রাণ্ট্রক্ষনতা সমাজ বল্যাণের ধনতাশ্যিক ধারণার সংগে সমাকিত্ত হবে। এসব ধারণার সংগে ঐক্যমত নাও থাকতে পারে, তবে একমাত্র একটি পথেই এর্প ভিন্নমত সামাজিক জিয়াব প্রধান নীতি বলে স্বীকৃত হতে পারে—তা হলো সমাজের ধনতাশ্যিক ভিত্তির র্পান্তর। আর, যেহেতৃ রাণ্ট্র এই বনিয়াদটারই রক্ষণাবেক্ষন করে, প্রয়োজনে সমাত্র বাহিনীর সাহায্য নিয়েও সেহেতু এটা বলা যায় যে রাণ্ট্রকে ভিন্নমত দিয়েই অধিকার করতে হবে যদি সমাজের ভিত্তটাকে পাণ্টানোর ইচ্ছা থাকে।

আরও বলা হয়েছে-

"এই ঘটনাটাই আধ্নিক রাণ্টে এটাকে খ্ব তাৎপর্যপ্রণ করে তুলেছে যে তার সশস্ববাহিনী শ্ধ্মাত্র সরকারের প্রতিই দায়িদ্বশীল থাকবে। কারণ, একবার সবকারের কাছে তাঁদের আন্ত্রতা যদি ধবে নেওয়া যায় তবে তা সামিত্রিকভাবে না হলেও অবাধে তার যে কোন সিন্ধান্তকে সাধারণ নাগরিকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারবে। বাস্তবে সাম্প্রতিক অবস্থায় জনগণ নিরুল্ল ও রাণ্টের অন্পাত অন্যায়ী নিজেদের অস্ত্রসন্থিত করার সামর্থ থাকে না বলে রাণ্টের সিন্ধান্ত থেকে ভিল্লমতকে আহরক্ষাম্লক করে রাথে। সেই কারণে আধ্নিক কালের বিপ্রবগ্লোর সাফলা সম্পর্বাহিনীর মনোভাবের উপর নিভারশীল। অধিকদত্ব সেই একই কারণে এটা খ্বই অর্থপর্ণ যে পর্বজিবাদী রাণ্টে স্থান্ত বাহিনীর প্রাধিকারপ্রাপ্ত পদগ্লো বিপ্রসম্থায় পর্বজিবাদী গ্রেণ্টে স্থান্ত বাহিনীর প্রাধিকারপ্রাপ্ত পদগ্লো বিপ্রসম্থায় পর্বজিবাদী গ্রেণীর লোকজনরাই পেয়ে থাকে। এদের মতাদর্শগত দ্ভিতংগী যে সরকারের অধীনে তারা কাজ করে তার প্রতিই তাদের আন্গত্যের স্বাভাবিক গ্যারাণ্টির দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। সমাজে সাধারণ মান্ধদের কাছ থেকে বলপ্ররোগকারী কর্তৃপক্ষের স্বতন্ত্রীকর তার আইন শৃংখলা বজায় রাখার পক্ষে

২. পুৰেণিক্ত গ্ৰন্থ, গৃঃ ২০৪-৫

প্রয়োজনীয় যাতে সম্পত্তি বাবস্থার অসম স্বার্থ বজ্বায় থাকে।''<sup>৩</sup>

আগরা এ সমস্যার বিশদ আলোচনা করেছি ও বিস্তৃতভাবে অধ্যাপক ল্যাম্কিকে উন্ধাত করেছি কেননা আমাদের দেশের তাত্ত্বিও শিক্ষাবিদ্রা এই গা্র পুণাদ্দিকৈল দ্ভিকৈল হতে খা্ব কর্মই ভারত ইউনিয়নের রাণ্ট্রচিরিত্রকে পরীক্ষা করেছেন। শাসন্থন্তের অপ্রধান বৈশিশ্ট্যগা্লোর বিশদ আলোচনাও হয়েছে।

রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্রা ও রাজনৈতিক দলের নেতারা সংবিধানের কাঠামো ও কিছ্ গহারবান্ত সরকারী যদেরর সমালোচনা করলেও ভারত ইউনিয়নের বিশেষ শ্রেণীচরিরের প্রধান সমস্যাটির আলোচনা হয়নি বললেই চলে। বার্জোয়া সম্পতির অধিকারের প্রধান সমস্যাটির আলোচনা হয়নি বললেই চলে। বার্জোয়া সম্পতির অধিকারেক মোলিক অধিকারের গ্যারাণ্টির ও আদালতে বলবংযোগ্য নয় এমন একটা নির্দেশাত্মক নীতিতে কর্মসংস্থানের অর্থকরী পেশা। আশ্বাসকে এক গোণ অবস্থায় ঠেলে রাখার পালা ও সান্রপ্রসারী তাৎপর্য কে পারে। পারীক্ষা করা হয় নি। ভারতের মত ধনতাশ্রিক-গণতদেরর অর্থ বিরাট যেখানে পার্কার দলী অর্থানীতি দার্বল ও অনামত অন্তত্য দাটি কারণে; যেমন, ইতিহাসে এর বিলাশ্বত উংপত্তি ও প্রায় সেদিন পর্যন্ত সাম্বাজ্যবাদী কত্যুত্মের দর্মন তার প্রতিবদ্ধ উর্যাত।

# একটি বুজে বিয়া জনকল্যাণকর রাষ্ট্র

তাছাড়া, সম্পত্তির অধিকারকে গ্যারাণিট দিয়ে যা প্রবত্রিকালে সাধারণ মান্থের উন্নতিবিধানের নীতির ( শ্ব্রুমার নির্দেশ হিসেবে ) খারা দ্চ হর হয়েছে, আমাদের সংবিধান শ্ব্রুমার একটা ব্জেয়া নাডেরই নয়, একটা ব্জেয়া জনকল্যাণকর রাডেররও ভিত্রচনা করেছে যাকে ল্যাম্কি বলেছেন সমাজ সেবারতী রাজ্য। এর অর্থ দ্বিট, যেমন, (১) রাজ্য শ্ব্রুমার আইন শ্বেজারক্ষার নেতিবাচক দায়িছ পালনকারী প্রলিশ রাজ্য হবে না; বরং সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্জিয় ভূমিকা নিয়ে সমাজ সেবার ইতিবাচক দায়িছও নেবে।

### পুটি বিকল্প

এটা দুটো সমস্যার কথা বলে। রাণ্ড কি পারবে পর্নজবাদী আর্থিক কাঠামোর মধ্যে বসবাসকারী জনগণকে পর্যাপ্ত সমাজসেবা দিতে যাতে পর্নজবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে উল্ভূত দোষগালো দ্বৌভূত হর ? দ্বিতীয়ত বেজনগণক্রমাগতই ন্যায্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া তুলছে যেগ্রালা প্রণ করা সল্ভব একমান্ত

७. पूर्विक अष्ट: गृ: २०६-४

পর্নজিবাদী সমাজসেবা ও মজনুরিশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন পর্ন্ধাত ও বৈশিষ্ট্যের বৈপ্লবিক র্পান্তর সাধনে, তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করে পরিজ্বাদী সমাজসেবা রাদ্ম একটা প্রায় অসাধ্য সমস্যার ম্থোমন্থি হয়েছে। হয়, তাকে পর্যাপ্ত আথিক সম্পদের অভাবে সমাজ সেবার কাটছটি করতে হবে আর মারমন্থী জনগণের সংগ্রামের সামনে দ্রুত গণতন্তকে পরিহার করে ফ্যাসিবাদী অথবা সামরিক একনায়কত্বের দিকে ঝাকতে হবে; আর নয়ত সংবিধানকে পরিবর্তন করতে হবে প্রচলিত সমাজবাবস্থার অর্থনৈতিক বনিয়াদের ভিতরেই বিপ্লবের মাধ্যমে, যে বিপ্লব হবে অবশ্য সমাজের সম্পত্তি সম্পত্তি সম্পত্তি ।

কোন রাণ্ট্র-- যার বিবর্তনে রয়েছে পর্নজিবাদী সমাজের স্থায়িয় ও স্থিতি রক্ষার প্রশ্নাস আর যা তার আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ আর সশস্রবাহিনী ও পর্নলশকে নিয়ে পর্নজিবাদী সম্পত্তি সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণে বিস্তৃত সরকারী কাঠামো তৈরী করেছে—সেই ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার মাধাম হতে পারে ? অথবা, সে কি গণতন্তের ঝালরটা অপসারিত করে এবনায়কত্তনে নিজেকে অবিচলভাবে র পাতরিত করে নেবে ?

অধ্যাপক ল্যাম্কির নিন্দে প্রদত্ত গভীর মন্তব্য স্বয় বিবেচনার যোগ্য ঃ

একথা বলাই যথেণ্ট যে অর্থনৈতিক পন্নর্ক্জীবনের অনিশ্চিত ব্যাপারটা ছাড়া পর্নজিবাদী গণতক্তর সমস্যাটার সমাধান হতে পারে হয় ধনতক্তর কিংবা গণতক্তর দমনের মাধানে। প্রথমটির অর্থ হবে উৎপাদনের উপায়সম্হের ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে যৌথ মালিকানা এর সেই পরিবর্তনের সহজাত বৈশিষ্ট্য হলো শ্রেণী ও অনন্য অনুর্কুপ সমাজ সম্পর্কের রূপান্তর। এর আরও অর্থ হলো আমাদের জীবনধারণ পম্পতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন যার তুলনা চলে নিগ্রেড়ভাবে যোড়শ শতক কিংবা অন্টাদশ শতকের শেষাশোষ অভিজাততক্তের অচলাবস্থার পরিণতিতে পরিদ্র্ট পরিবর্তনের সঙ্গে। তবে এ কথা ঠিক যে গণতক্তের দমনে শ্রেণীসম্পর্কে এই ধরণের মোল পরিবর্তনের সচনা হবে না।"

### সমকালীন ইতিহাসের শিক্ষা

এই আলোচনার স্ত্রপাত করেছি নিদ্দে বণিত অর্থপূর্ণ তথ্যের উপর দ্বিট ফেলার জনাই ঃ

পুর্বোক্ত গ্রন্থ: পৃ: ২০০

- (১) একটা সমর্থক কল্যাণ-রাষ্ট্র কোন আধ-শ্রেণী রাষ্ট্র নয়।
- (২) প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাণ্ট্রও কোন অধি-শ্রেণী কিংবা সালিশ রাণ্ট্র নয় সেখানে সমাজটাই উংপাদনের ব্যাত্তগত মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত আর তার পরিণতিতে রয়েছে একটা শ্রেণী কাঠামো।
- (৩) ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে একটা মডেল বলে আদর্শমণ্ডিত করা অথবা রাদ্র ও সরকারের কাঠামোব একমাত্র উপযুক্ত ধরণ বলে মনে করাটাই ঐতিহাসিকভাবে প্রতিপাদনের অযোগ্য আর তা অজ্ঞানতাবদত শ্রেণীভিত্তিক ব্যুজেয়া রাণ্ট্রের যুক্তিসিম্ধকরণের নামান্তর।
- (৪) সর্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার উপর প্রতিণ্ঠিত ইতিবাচক জনকল্যাণকর রাদ্র পর্নজিনাদী সমাজব্যবস্থা থেকে উল্ভূত ব্রটিস্লাের দ্রীক্করণে এক যথেন্ট কার্যকরী উপায়—এই দাবীটাই অনঙ্গীকৃত আর তার পিছনে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কোন সমর্থনও নেই।

পশ্চিম ইয়োরোপীয় ও উন্নত প্রন্ধিবাদী দেশগ্রেলা ও সাম্প্রতিক কালের সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক অধিপত্যমন্ত সদ্যদ্বাধীন দেশগ্রেলার ইতিহাস অন্সম্ধান একটা শিক্ষণীয় বস্তু।

জার্মানী, ইটালী, শ্পেন ও দ্য গলের ফ্রান্স শ্পণ্টই দেখিয়েছে যে কত সহজ-ভাবে একটা প্রনীজবাদী গণতন্ত্র সরাসরি একনায়কতন্ত্র পরিবর্তিত হতে পারে যথন ব্রজোয়া শ্রেণী মনে করে যে তাদের শ্রেণীভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটা নির্দিণ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তাদের মোল স্বাথের প্রতিৎশ্বক।

বেশ কিছ্ সদ্য দব ধীন রাণ্ট্র যেখানে বিভিন্ন মান্রায় গণতাশ্বিক সরণারের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও সামরিক একনায়কত্বমূলক শাসন দ্বত কায়েম হয়েছে আর সকল অর্থেরিত দেশ যেখানে সামরিক শাসন বলবং হয়নি অথচ গণতাশ্বিক দ্বাধীনতার ব্যাপক ছটাই হয়েছে —তারা একই সত্যকে প্রমাণ করে। শাসনকারী প্রেণীগ্রুলা গণতাশ্বিক ঝালর পরানো ব্যবস্থাটাকে প্রচলিত শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার সহজ্ব কার্যকারিতা ও কথনও তার অস্তিত্বের সঙ্গে বেমানান মনে করে।

পোর স্বাধীনতার দ্রত আনম্বন ও জনগণের গণতান্দ্রিক অধিকারের উপর রাড্ট্রের শাসনবিভাগের ক্রমবর্ধানান হস্তক্ষেপ —এমন কি ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন ব্রুরাড্টের মত বনেদী ব্রুজেরিয়া গণতান্দ্রিক দেশগ্রেলাতেও—একই বাস্তব সভ্যটাকে প্রকাশ করছে।

### বুর্জোয়া জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আসল কাজ

জনগণের অর্থনৈতিকও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেখনতান্দ্রিক রাণ্ট্রেরসরাসরি ও স্নানর্দিণ ইংস্তক্ষেপ জনকল্যাণমূলক কাজের নানা প্রকল্পের বোঝা থেকে তাকে অব্যাহতি দিছে। অবশ্য সে সব প্রকল্পের কাজ যে আর্থিক দ্বর্লতার দর্ন সে হাতে নিতেও পারছে না। রাণ্ট্র নিজেও প্রজিবাদীদের সক্রিয় আর্থিক সমর্থনি দিয়ে চলে আর তাদের উপযোগী করবাবস্থাও তৈরী করে। তাছাড়া, সে জাতীয় অর্থনিতিতে রাণ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ রচনা করে (রাণ্ট্রীয় প্রজিবাদী খাত) যা মূলতঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগেরই সাহায্য, পরিপ্রেণ ও শক্তিবর্ধনে যায়। এর্প রাণ্ট্র তারি প্রশিক্ষবদিন শোষণের বির্দ্ধে শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট ও অন্যান্য ধরণের সংগ্রামের মোকাবিলায় নানা শাহ্তিমূলক কোশলও উল্ভাবন করে (বাধ্যতামূলক সালেশীর মত ব্যবস্থা, ধর্মঘটের অধিকার প্রভৃতিতে আরও সংকোচনকারী বাণিজ্য বিরেশ্ব আইন প্রয়োগ প্রভৃতি )। সেই কারণে পর্নজিবাদী জনবল্যাণ রাণ্ট্র মূলতঃ পর্নজিবাদী শ্রেণীর হবার্থ রক্ষা করে।

তাই আমরা দেখতে পাই যে ধনতান্ত্রিক-গণতদ্যে ধনতন্ত্রবাদের আনমনকালে একটা অন্বিতীয় ঘটনা ঘটে। কোন কোন দেশে রাণ্ট্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমবর্ধ-মানহারে পরিহার করে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখতে একনায়কতদ্বের দিকে ঝোঁকে। অন্যান্য দেশে রাণ্ট্র ইতিবাচক সমাজ কল্যাণ রাণ্ট্রের ভূমিকা নেয় আর সক্রিমভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থানচ্যুতি ও অচলাবস্থা প্রতিরোধে যা ম্যুল্টিমেয় কয়েকজনের হাতে পর্বজির চরম কেন্দ্রীভবন ও সঞ্জয়ন ও শ্রেণীর মের্ভবনের পরিণাম, বাধা দেয়।

বেমন Prof. Laski, Prof. Saville ও খ্যাতিমান করেকজন রাণ্ট্রনীতিবিদ্ দেখিরেছেন যে নেতিবাচক ব্রেজারা পর্নিশ রাণ্ট্র যা আইন শ্ৰুখলা রক্ষার আপন দারিস্থকে সীমিত রাখে, সমাজ্ঞসেবা কিংবা কল্যাণ-রাণ্ট্রে পরিবর্তিত হয়েও ব্রেজ-রাদের শ্রেণীভিত্তিক রাণ্ট্র হওয়া থেকে বিরত থাকে না। এ পরিবর্তন শ্র্র্ব পরিজ-বাদী শ্রেণীর নিজের অবস্থা থেকে পরিবর্তিত চাহিদাগ্রলার কথা বলে যে পরি-বর্তন অবাধ ধনতন্দ্র থেকে একচেটিরা পর্বজিবাদে রুপান্তরের নামান্তর।

# কংগ্রেস সরকারের সামনে প্রধান প্রধান সমস্যা সীমিত নির্বাচনমণ্ডলী প্রারা গঠিত গণপরিষদের মাধ্যমে ভারতের জাতীর কংগ্রেসের

তৈরী রাষ্ট্রকাঠানো একটা ব**ুর্জোরা গণতাশ্যিক কল্যাণকর রাষ্ট্র মাত্র** আর বিশেবর অন্যান্য অংশে বিদ্যমান প**্**জিবাদী দেশগুলোর অনুরূপ সমস্যাগ**ুলো** এদেশের সামনেও এসে দাঁডিয়েছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃহাধীন ভারত ইউনিয়নের সরকারের আর্থ-রাজ্বনীতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতিগন্লো আর বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের বিভিন্ন সম্প্রনায়ের সেগন্লোর প্রতি প্রতিক্রিয়া ভারতের জাতীয়-তাবাদী আন্দোলনের সারবস্তু গঠন করে।

এখন আমরা সংক্ষেপে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত প্রধান প্রধান নীতি ও দ্বাধীনতা উত্তরকালে কংগ্রেস সরকার কর্তৃক সেগ্লোর বাদ্তবায়নের কথা বলবো।

# রাজনৈতিক প্রবণতা

#### বাজনৈতিক কাজ

রাজনৈতিক ক্ষেত্র কংগ্রেস সরকারের সামনে এসেছিল নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান সমস্যা:

- (ক) সামস্ততান্ত্রিক রাজ্যগ্রলোর অন্তর্ভুন্তি।
- (খ) আণ্ডালক রাজ্য ইউনিটগ্রলোর পর্নগঠন।
- (গ বিদেশী পকেটগ্রলোর অবলোপন।
- ্ঘ) মানানসই ঐতিহ্য ও রীতিনীতি সৃণ্টি ও সরকারী যথের নম্নার সম্প্রসারণযা আইন শৃংখলাকে স্নিশিচত করবে যখন শিশ্পায়ন ও কৃষি প্ননর্গঠনের বিভিন্ন প্রকলপগ্লাকেবাত্তবা য়ত করা হবে। তাকে উল্ভাবন করতে হয়েছিল এমন সব পদ্ধতি ও কৌশল ( শ্রমবিরোধ প্রভৃতির মীমাংসা, সালিশ ইত্যাদি ) যাতে এই সব পরিকলপনার ভারবহনকারী জনগণের বিভিন্ন অংশের অসভোষ এমন আচরণের পথ না দেখে যা পরিকলপনাগ্লোর র্পায়ণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এটার প্রয়োজন ছিল বিশেষতঃ এই কারণে যে ভারতীয় জনগণের সব শ্রেণীরই মনে এ আশা এমন কি এ প্রতীতি ছিল যে শ্বরাজ তাদের সব সমস্যার সমাধান এনে দেবে আর উচ্চতর একটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্বরে তাদের পেশীছে দেবে।
- (ঙ) আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সদ্য স্বাধীন সার্বভৌম শান্তহিসেবে ভারতের মর্যাদ্য ও প্রভাব প্রতিষ্ঠা।

# সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগু**লোর অস্তত্তু** ক্তিঃ তার কৌশল ও কারণসমূহ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নিয়ে সামস্ততাশ্রিক রাজ্যগালোর

সংধ্রেকরণের সমস্যাটার মীমাংসা করেছিল দক্ষতা ও দৃঢ়তা নিয়ে। দেশীয় রাজ্য-গ্লোর বিলোপ ও ভারতীয় ইউনিয়নে তাদের ভূখাভীয় সংযোজনের বিশদ ছবি Shri V. P. Menon তারে গ্রন্থ ''Integration of Native States''-এ দিয়ে-ছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে গৃহীত কৌশলের প্রধান স্থপতি হিসেবে সদরি বল্লভভাই প্যাটেল স্বীকৃতি পেয়েছেন।

নিম্নে বর্ণিত পর্ণ্ধতিগলোর মাধ্যমে উক্ত কৌশলকে কাজে লাগানো হর্মেছল ঃ

- (১) অপেক্ষাকৃত বড় রাজ্যগন্তারে রাজাদের সাথে আলাপ-আলোচনা যাতে তারা বড় রকমের 'সালিয়ানা' ও টাকার থালির প্রলোভনে সংয্ত্তিকরণে রাজী হয়।
- (২) দেশীর রাজ্যগালেকে গণ আন্দোলনের হামকি দেখানো, যে সব আন্দোলন কংগ্রেস নেতাদের নেতৃত্বে তীব্রতর হচ্ছিল।
- (৩) কোন কোন ক্ষেত্রে পর্নলশীব্যবস্থা গ্রহণ, যেমন হায়দ্রাবাদের বেলায় হয়েছিল যেখানে সামস্ততাশ্যিক শৈবরশাসক বাধ্যবাধকতায় আসছিল না।
  - এ কাজটি করেকটা কার**ণে আপে ক্ষিকভাবে সহজ হ**য়েছিল।
- (১) ভারতের সামাস্ততাশ্বিক রাজ্বারা ১৮৫৭ সালের পর থেকেই তাদের চরম-পশ্হী মনোভাব ত্যাগ করেছিল আর কৌশলগত কারণেই রিটিশ শাসনেরপ্রতি সামজিক সমর্থন দিতে বাধ্য হয়েছিল।
  - (২) বহ্মংখ্যক রাজাইছিল খ্বই ক্ষ্রুভূখ ডবিশিন্টও কমজনসংখ্যা অধ্যাষিত।
- (৩) এ সব রাজ্যের ভূখণডগত যোগ ছিল ব্রিটিশ ভারতের সংগে আর এরা উন্নত হচ্ছিল অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক থেকে ব্রিটিশ ভারতের সংগে নিবিড় সম্পর্ক রেখে।
- (৪) বৃহৎ রাজ্যগ্রেলা বেশ নিবিড্ভাবে বিটিশ প্রশাসনিক, করব্যবস্থা ও সাধারণ অর্থনৈতিক আদর্শের ছাঁচটাই অন্সরণ করে যাচ্ছিল আর সেই কারণে বিটিশ ভারতের সংগে সহজেই মিশে যাওয়ার পরিপাশ্ব স্টিট করে রেখেছিল। দেশীর রাজ্যগ্রেলাতে বসবাসকারী বণিক শ্রেণী, বৃন্দিজীবী, বৃত্তিভাগ শ্রেণী ও অন্যান্য গোস্ঠীগ্রেলা বিটিশ ভারতের অন্র্প শ্রেণীগ্রেলার সংগে সংয্ত্ত; এমনকি মিশেও ছিল।
- (৫) বেশ কয়েকজন দেশীর রাজা ভারতীর শিলেপ বিরাট পরিমাণ পর্বজি বিনি-রোগের দর্ন ব্রজেরির শ্রেণীভূক্ত হরে পড়েছিল।

- (৬) দেশের সাধারণ প্রীড়নম্লক আবহাওয়া আর ব্রিটিশ ভারতের জাতীয়তাবদেশী আন্দেলনের প্রভাবে রাজ্যগন্লোতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত শক্তিশালী গণআন্দেলনের ব্রনিয়াদ তৈরী হয়ে গিয়েছিল।
- ( ৭ ) দেশীর রাজন্যবর্গ ছিল সামরিক দিক থেকে খুবই দুর্বল। তাদের সশস্ত্রবাহিনীর, ভারত ইউনিয়নের শক্তিশালী সামরিক যন্তের তলুনায় প্রদর্শনী- তলো মাত্র ছিল।

এই সব উপাদান, মৃত্তহুস্ত 'সালিয়ানা' ও রাজ্যোচত মোটা টাকার আর্থিক প্রলোভন আর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চাপ স্ফিকারী কোশলের সংগে যুক্ত হয়ে ভারতের মানচিত্র হতে সামস্ততান্ত্রিক রাজ্যগৃল্লার অবলোপন ঘটিয়েছিল।

### নীতি ও তার ফলাফলের অবাঞ্নীয় বৈশিষ্ট্য ?

অবশ্য দেশীয় রাজ্যগ**্লো**র জনগণের গণভোটের পরিবর্তে ভারত ইউনিয়নের সরকার ও দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, দরকষাক্ষির মধ্য দিয়ে রাজ্যগ**্লো**র অবলোপনের কিছ**ু** অনাকাংক্ষিত ফলাফল দেখা দিয়েছিল।

- (১) এটি কাশ্মীর সমস্যার স্থি করে যা ভারতীয় রাজনীতির দ্শ্যপটে মরীচিকাবং প্রতিভাত হচ্ছে।
- (২) এটি কোটি কোটি টাকার মজতে ভাণ্ডার নৃপতিদের হাতে রেখে দেয় যা ভারত ইউনিয়ন উন্ধার করে তার আর্থিক বিকাশের পরিকল্পনার অর্থসংস্থান করতে পারত।
- (৩) এই সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের একটা বড় অংশ সরকারী প্রশাসনের উচ্চতর পদগ্রলোতে নিয়ন্ত হয় যারফলে ঐতিহ্যগতভাবে গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা প্রশাসনে ঢুকে পড়ে।

#### রাম বিনা রাম রাজ্য

যদিও সামস্ততাশ্বিক রাজ্যগালোর অবলোপন—যে রাজ্যগালো একটা প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শব্ধি ছাড়া কিছা ছিল না, আর যাদের রাজনৈতিক কোশলগত কারণেই কৃত্রিমভাবে ব্রিটিশরা স্থায়িত্ব দিতে চেয়েছিল—একটা প্রগতিশীল ব্যবস্থা ছিল। এর ফলে ভারতে একটা সমর্প রাজনৈতিক আদর্শের উল্ভব হয়।

ব্রজোরা শ্রেণীর প্রতিনিধিস্বকারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বহ; শতাব্দীর

পর্রাতন রাজতন্দ্রবাদী সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সমাধি রচনা করে আর তার ফলেই ভারতে অ-রাজতন্দ্রী ব্র্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক নতুন যুগের স্ফ্রান হয়। ইতিহাসে অনেক বক্রোক্তই শোনা যায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যা এদেশে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলন গড়ে ত্র্লোছল, সেই হলো রাজকীয়-রাজতন্ত্রী ব্যবস্থার ক্ষায়িষ্টু নিদর্শনগ্র্লোর অবলোপনকারী, যে ব্যবস্থাতে প্রগতিশীল পর্যায়ে রামই ছিল সবচেয়ে বড়।

## জাতিসমূহের কণ্টকাকীর্ণ সমস্তা

প্রকৃত যান্তরান্ট্রীয় ভারত ইউনিয়ন গড়ে তোলার সমস্যাটা কণ্টকাকীর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কয়েকটি সমস্যা নিমুরূপ:

- (১) রিটিশ যুগের প্রোতন প্রদেশগ্রোর ভূথণ্ডগত প্রনর্ব ন্টন ও নত্ন অংগ রাজ্যের সূথি। এর ফলে দেখা দিয়েছিল সীমান্ত অঞ্চল নিয়ে বিবাদ।
- (২) ভারত ইউনিয়নের প্রতিবেশী রাজ্যগ**্রলো**ব সাথে সামস্ততাশ্রিক দেশীয় রাজ্যগ**্র**লোর যথাযথভাবে অন্তর্ভুন্তি।
- (৩) ভারত ইউনিয়ন গঠনকারী অংগরাজ্যগর্মলোর সঠিক আয়তন নির্ধারণ, যাতে তারা অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে যথাক্রমে কার্যকর ও পরিচালন-যোগ্য হতে পারে।
- (৪) অংগরাজ্যের কঠোমো ও কার্যধারা অবশ্যই এমন হবে যাতে বিরাট সংখ্যক মানুষ প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগ্রলো হাদরঙগম করতে পারে, অভাব অভিযোগ জানাতে পারে ও তার বিভিন্ন কাজে সক্রিয় আগ্রহ দেখাতে ও অংশ গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে শাসনকার্যে জনগণের পরিচিত আগুলিক ভাষা প্রশাসনের ভাষা হিসেবে গৃহীত হয় এবং সরকারও তাদের কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।
- ( ৫ ) সরকারের এমন সব বিভাগ ও পন্ধতিগত নিয়মকান্ন নিয়ে অংগরাজ্য গঠিত হবে যাতে তার কাজের উপর নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ ও মতামত দেওয়ার অধিকার বজায় থাকে।
- (৬) অংগরাজ্যের সংগঠন এমন হবে যাতে দায়িত্বনীন আমলাতান্দ্রিক প্রশাসন জনগণের ইচ্ছার প্রতি দায়ী ও প্রতিবেদনশীল থাকে।
- ( ৭ ) অংগরাজ্যগালোর পানগঠিন এমনভাবে করতে হবে যাতে তাদের অসম ও ভারসামাহীন বিকাশ না ঘটে। রাজ্যগালোর সমর্প উল্লিডই হবে অবশ্য কাম্য।

গ্রনগতভাবে ইউনিয়নের অংগরাজাগ্রেরে একটা নত্ন ধরণের প্রনর্গঠনের কথাই এখানে বলা চলে। এর মধ্যে ছিল জাতীয়তাবাদ ও ভাষাগত নীতির উপর প্রতিতিউত এক নত্ন ধরণের ভূখাতগত প্রনর্থটন আর প্রতিটি রাজ্যের সমান বিকাশের প্রতিপ্রতি। শ্র্ব্ তাই নয়। এর অর্থ ছিল এই যে ভারত ইউনিয়ন হবে সাদ্শাপ্র্ আর্থিক ব্রনিয়াদযুক্ত কিন্তু সাংস্কৃতিক বর্ণালীঘেরা অথচ সমভাবে সম্নিখালী ভারতীয় জনসমাজ নিয়ে গঠিত একটা রাজ্যগ্রুছ। ভারতবর্ষ হবে ভারতীয় জাতিগঠনকারী বিভিন্ন জাতিসমূহেব স্বাধীন স্বেছ্যাল্লক সমবায়াভিত্তিক রাট্রে। পরিশেষে, এ সব জনসমাজের মৌলিক স্বার্থ ও বন্ধনে স্বেছ্যান্র্লক স্বীকৃতির ভিত্তিতে তা তার ঐক্য ও সংসক্তি বজায় রাথবে।

"Social Background of Indian Nationalism"-এ "জাতিভাবাপন্ন গোণ্ঠী ও সংখ্যালঘ্ সমস্যা" শীর্ষ ক অধ্যায়ে আমরা জাতিত্ববিষয়ক সমস্যাগ্রলার বিশদ আলোচনা রেখেছি। সেখানে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে এ সব সমস্যার সম্পূর্ণ ও সঠিক সমাধান সম্ভব। প্রথমতঃ, যদি ক্ষমতা ভারতের কায়েমী স্বার্থের হাতে না দিয়ে শ্রমজীবী মান্মদের হাতে দেওয়া হত আর দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র যথন জাতীয় অর্থনীতিকে ম্থিটমেয় কয়েকজন উৎপাদনের মালিকদের হাতে ম্নাফা অর্জনের দিকে চালিত না করে উৎপাদনের উপায়গ্রলার সামাজিক মালিকানা ও সর্বজনীন পরিকল্পনার উপায় প্রতিষ্ঠিত হত আর যদি তা জনগণের চাহিদার পরিত্থির জন্য কাজ করতো।

# কংগ্রেসের অভিজ্ঞতাপ্রসূত দৃষ্টিভংগী

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভাষায় ভিত্তিতে প্রদেশগ্রেলায় পর্নগঠনের ঘোষণা করেছিল। তবে, স্বাধীনতার পরে সে নিজের থেকে সংবিধানএর ভিত্তিতে রাজ্য পর্নগঠনেব ব্যবস্থা রাখে নি। এর ফলে এই দাবীতে বিভিন্ন
জাতভিত্তিক গোণ্ঠীর বেশ কয়েদিট সংগ্রাম স্বর্হ হয়। বহুভাষাভিত্তিক প্রদেশগ্রেলাতে ভাষাভিত্তিক প্রদেশের জন্য সংগ্রাম আরও জটিল হয়ে পড়ে সে
সব প্রদেশের অন্যান্য সংগ্রামের পরিণতিতে, যেমন, আর্থিক আধিপত্যলাভে বিভিন্ন
ভাষাভাষী গোণ্ঠীর অস্তর্ভুক্ত পর্বজনাদীদের মধ্যে প্রতিব্যক্ষ্বতাম্লক সংগ্রাম এবং
আসন, পদ ও কাজের জন্য মধ্যবিত্তপ্রেণীগ্রেলার মধ্যে সংগ্রাম। অধিকভ্র্ব, বহুভাষাভিত্তিক রাজ্যগ্রেলার জনসাধারণ একটি বিশেষ ভাষাভিত্তিক রাজ্য দাবী করে যাতে

তারা প্রশাসনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে ও প্রভাব ঘটাতে পারে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সমস্যাটার মোকাবিলায় একটা স্থানির্দিষ্ট নীতিযুক্ত দুষ্টিভংগী নানিয়ে এ নিয়ে একটা অভিজ্ঞতাজাত সংকীর্ণ দুল্টিভংগী গ্রহণ কবে। অশ্বের দাবী কংগ্রেস মেনে নেয় যখন সেখানে একটা গণসংগ্রামের বিস্ফোরণ ঘটে আর স্বতন্ত অন্তেপ্তর দাবীতে একজন খ্যাতনামা যোশ্ধার অনশনে মৃত্যুজনিত চাপ স্টি হয়। জাতিভাবাপন্ন গোট্ঠী-গুলোর সমস্যা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেই ছিল মতপার্থক্য। বহু গড়িমসি করে কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার এই কঠিন সমস্যার সমাধানে একটা রাজ্য প্রনর্গঠন কমিশন বসায়। কমিশন বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠীৰ দাৰীৰ অনুসম্ধানে বেরোলে গভীর বৈরিতা-পূর্ণ আবেগের সন্ধার ঘটে। অবশ্য ভাষাগত গোণ্ঠীগুলোর বিভিন্ন অভাব-অভি-যোগ এব ফলে জানা যায় আর জনগণের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী স্মারকলিপি স্ত্পীকৃত হতে থাকে। এ আন্দোলনে সরকার অন্সূত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতিগলোর বির্দেধ অসম্ভোহও প্রতিফলিত হতে থাকে। ভাষাগত আন্দোলনের অন্তরালে যে সব সমস্যা সামনে চলে আসে সে-গালো হলো চাকরী ও আসনসংক্রান্ত, আণ্ডালক আর্থিক বিকাশ ও শিক্ষাবিষয়ক, সমাজকল্যাণ প্রকল্পের উপকারে অংশলাভ, শিক্ষা ও প্রশাসনের মাধ্যম সংক্রান্ত প্রভৃতি। এ সব সমস্যা নিয়ে বিরোধ এখনও চলছে আর তার ঐতিহ্যবাহী প্রকাশ ঘটেছে বিরাট আয়তন ও পরিচালনের অযোগ্য বোদ্বাই রাজ্যের সংযান্ত মহারাশ্ম ও মহাগাজরাট আন্দোলনের মধ্যে। সীমান্ত অঞ্চল নিয়ে নানা সংগ্রামের মধ্যেও এর প্রকাশ ঘটেছে।

অবশ্য একথা মানতেই হবে যে পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুসৃত রাজ্যগংলার প্রন্গর্গনের পরিকল্পনা মোটাম্টি ভাষাগত ভিত্তিতেই হয়েছে। কিন্তু, জাতিভাষাপম গোষ্ঠীগ্রলার সমস্যা ভাষাভিত্তিক রাজ্যস্থির মধ্য দিয়ে শেষ হয় না। এব ভিতর রয়েছে প্রতিটি জাতিভাষাপম গোষ্ঠীকে তার সম্ভাষনাগ্রলাকে সম্পূর্ণভাষে বিকশিত করার স্বিধা দান। সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জনগণকে পরিপূর্ণ আর্থসামাজিক স্বিধা দেওয়াও এর অর্থ। এর আরও অর্থ হলো তাদের জন্য পর্যাপ্ত স্বোগ (জনসাক্ষরতা ও শিক্ষা, আর্থালক ভাষাগ্রলার অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ প্রভৃতি) যাতে নিজ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক জীবনের উমতিতে অংশ নিতে পারে। অবশ্য এর তাংপর্য রয়েছে। শাসকগোষ্ঠী ব্রজারা শ্রেণী ও কংগ্রেস সরকারের পক্ষে এমনভাবে তাদের সম্পদ্যব্লোর বিন্যাস করা যাতে সমগ্র দেশের উময়নের পাশাপাশি প্রতিটি জাতিভাষাপাল গোষ্ঠীর এলাকাও উমত

হতে পারে। আমরা প্রেই দেখেছি ভারতীয় ব্র্জোয়া শ্রেণী তার অবস্থানগত কারণেই এ উদ্দেশ্য সিন্ধ করতে পারে না। এ ঐতিহাসিক কার্যসনপাদনে তার না আছে ক্ষমতা। জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সমস্যার মোকাবিলায় কংগ্রেস সরকারের গ্রেতি অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা তার অক্ষমতারই চ্ডান্ড প্রমাণ।

#### বিদেশী অধিকৃত অঞ্চল

ফরাসী ও পর্তুগীজ অঞ্চলগুলো সম্পর্কে কংগ্রেস সরকার আলাপ-আলোচনার নীতি নেয়, আর এই আলোচনার গুরুত্ব বাড়াতে জন বিক্ষোভকেও উৎসাহিত করে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ অতীতে অধিকৃত ওশাসিত ভারতীয় ভূখন্ডের কিছু অংশ ভারত ইউনিয়নের হাতে প্রত্যপণি করে দিলেও পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ সে পথ গ্রহণ করে না। গোয়া ও ভারতের অন্যান্য অংশ সে ছাড়তে অস্বীকার করে ও পর্তুগীজ আধকৃত ভারতের ও ভারতীয় ইউনিয়নের জনগণের মুভি আন্দোলনকে নানা ভাবে দমন করে। যুভি-পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনার শান্তিপূর্ণ নীতি অনুসরণ করে কংগ্রেস সরকার ঐ সব অঞ্চল প্রনর্দ্ধার করা থেকে শুখু বিরতই থাকেনি, বরং গোয়া মুভি আন্দোলন সংগঠনকারী ভারতীয় জনগণকেও গোয়া অধিকারে বাধা দিয়েছে। জনগণের মধ্যে গোয়া সমস্যা নিয়ে কংগ্রেস সরকারের এই নীতি ও মনোভাব জনগণের মধ্যে অসন্তেয়ৰ সূর্ণিট বরেছিল।

পর্তুগীন্ধ অপ্তলের সমস্যা অপরিবর্তিত থেকে গেল। বৃহৎ শক্তিগ্নলির ঠাডো-বৃদ্ধ ও সর্বব্যাপী আর্ণবিক যুদ্ধের ভীতির দ্বারা প্রভাবিত বিদ্যমান আন্তর্জাতিক পরিন্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে সামগ্রিক বৈদেশিক নীতি (পঞ্চশীলা) বস্তৃতঃ ভারত সরকারের বর্তমান নীতি নির্ধারণ করত। নেহর্ব বারবার বর্লোছলেন যে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণভাবে ও আলোচনার মাধ্যমে করা উচিত।

#### প্রশাসনিক সমস্যা

ক্ষমতায় এসে কংগ্রেস তারই সৃষ্ট গণতান্দ্রিক রাণ্টের কাঠামোগত কার্যধারার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও উপযুক্ত ঐতিহ্য ও রীতিনীতি উল্ভাবনের দায়িত্বের সন্মুখীন হয়। তাছাড়া তাকে এমন একটা প্রশাসনিক ফল বাছতে হয় যা দ্রুত পরিবর্তনন্দীল অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকরীভাবে আইন-শৃংখলা বজায় রাখতে পারবে। এ পরিবর্তন অবশ্য মিশ্র অর্থনীতির স্বীকৃত নীতি ও পরিজ্বাদী ধন-

তান্দ্রিক রাণ্ট্রভিত্তিক কর্মসূচী ও দেশের দ্রুত শিল্পায়নের পরিকল্পনার ভিত্তির পরিপতি, বাতে জনগণের উপর ভাবী অর্থনৈতিক বোঝা চাপবে ও ফলে দেখা দেবে তাদের প্রতিরোধ। জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও তাদের পরিপতিতে সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্রুক্তায়া রাণ্ট্র ও জাতীয় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে বজায় রাথতে হয়— যে জনগণ বিগত কয়েক দশক ধরে এই স্বপ্নই দেখেছিল যে জাতীয় স্বাধীনতা এ সব মৌল সমস্যা যেমন বেকারছ, খাদ্য, বঙ্গ্ব, আগ্রয়, শিক্ষা ও জীবনের প্রয়োজনের সমাধান এনে দেবে।

তাছাড়া সংবিধান মোলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতি সংযোজিত করে क्षमणानीन करशान माधातन मान्यस्य मान्यस्य वरे याना जानियां इल य नमाज्यस्यान অথবা কলাণে রাণ্টের চরিত্রই পাবে ভারত। দারিদ্যা-প্রপীডিত জনগণের সামনে গণতন্ত্র ও সমাজকল্যাণের ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দিয়ে একটা দূর্বল জাতীয় অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে—যে ধনতান্ত্রিক অর্থানীতি তার নিজের স্থিতির জন্য শোষণ ও মনাফা অর্জনকেই লক্ষ্যবস্তু করেছিল—কংগ্রেস নিজেই একটাগোলমেলেও পরস্পর বিরোধী পরিন্থিতি স্থিত করে ফেলেছিল। রাণ্ট্র যখন জীবনের মানবৃদ্ধি ও সমাজকল্যাণ-কর ব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ মানুষের দারিদ্রা দূর করতে ব্যর্থ হয়, তখন ইতিহাসের শিক্ষাই হলো, জনগণ সংগ্রামী হয়ে উঠে সাধারণ ধনতান্ত্রিক ভিত্টোকেই চ্যালেঞ্জ করে বসে। এ অবস্থায় রাণ্ট্র আইন শৃংথলা রক্ষায় সংগ্রাম বন্ধ করতে চায় কিংবা धनजन्तरात्मत উচ্চেদ চায়। यেमन अधार्शिक नार्मिक रान्हिन य श्रथम अधिरोहे ধনতান্ত্রিক রাণ্ট্রের পক্ষে সহজতর ও ভাল। মৌল নীতিগ্রলোর সাথে তা সংগতিপূর্ণ ও বটে। অধিকতর অনমনীয়তা ও নাগরিক স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান সংকোচনের দিকে ভারতীয় রাণ্ট্রে বিবর্তন, আমাদের ধারণা, অধ্যাপক ল্যাম্কির মন্তব্যকেই সমর্থন করে। ভারত রাণ্ট্র সমাজের ধনতান্ত্রিক ভিত রক্ষার্থে ধীরে ধীরে গণতল্মকে ধ্বংশ করার পথ ধরেই চলেছে।

### ক্রমবর্ধমান অনমনীয়তা ও গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সংকোচন ?

আমরা দিখলাম নাগরিক অধিকারের সাংবিধানিক অনুচ্ছেদগ্রলোর ভাষায় অনেক ছিদ্র রয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন শাসনবিভাগীয় দথার ও এক্রেসীগ্রলোকে তা প্রচন্ড ক্ষমতা দিয়েছে। তাছাড়াও, ভারত ইউনিয়নের সরকার নিবর্তনমূলক আটক আইনের মত বেশ কিছু জরুরী বিধি জিইয়ে রেখেছে যেগ্রেলা ছিল বিটিশ

ষ্ণে কংগ্রেসের আক্রমণের বস্তু। জীবনযান্তার ব্যয় বৃণিধ, সরকারী কর নীতি, শ্রমজীবী মান্ত্রের নাগরিক অধিকার ও গণতাদ্রিক অধিকার হরণকারী আইন (ধর্মাঘটের অধিকার প্রভৃতি), শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে অন্ত্রস্ত নীতির বিরুদেধ জনগণের ক্রমবর্ধ মান অসভোষ ধর্ম ঘট, বিক্ষোভ, ব্যক্তিগত ও গণ অনশন প্রভাতির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। সাম্প্রতিক বছবগুলোতে এ সব সংগ্রাম দুত বাড়ছে। আর কংগ্রেস সরকার এ সবের মোকাবিলায় দেশের বিভিন্ন স্থানে আটক, গ্রেপ্তার, কারাগারে নিক্ষেপ, ১৪৪ ধাবা জারী, সভা মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা, লাঠি ও গুর্নিচালনা প্রভূতির আশ্রয় নিচ্ছে। এটাই বলছে যে শক্ত হাতে ও ক্রমবর্ধ মানভাবে নাগারিক অধিকার ক্ষ্রুণ করার প্রবণতাই সরকারেব রয়েছে। বাম ও দক্ষিণপশ্হী উভয় দিক থেকেই এই ঝোঁকটাব সমালোচনা হয়েছে। সংসদীয় গণতশ্রের যথার্থতা সম্পর্কেও কিছু রাজনৈতিক বিশেষত্ত্বের মধ্যে অবিশ্বাসের मृष्टि दारह । मनदौन गण्यत्यत यामार्भात भाष्क यधिकजत भाराष्ट्र मिस्स याहार्य বিনোভা ভাবে ও জয়প্রকাশ নারায়ণ মন্তব্য কবেছেন। গণতশ্য তুলে দেওয়ার পরামশ'ও কয়েকটা গোষ্ঠী দিয়েছেন; আবাব কিছু লোক সর্বজনীন ভোটাধিকার ও পর্যায়বৃত্ত নির্বাচনের রাজনৈতিক মূল্য সম্পর্কে বীতশ্রন্থ হয়ে একনায়কত্বের প্রয়েজনকে বিকল্প পথ হিসেবে বিবেচনা করছেন।

সংকটজনক কাল এসেছে ভারতের জনগণের জীবনে। পরের দশকটা বেশ গোলমেলে ঘটনাতে ভরে থেতে পারে। নাগারক অধিকার সংকোচন ও গণতশ্বকে পংগ্র করে দেওরার ক্রমবর্ধ মান প্রবণতার পাশাপাশি দেখা যাছে, বিশেষ করে, দক্ষিণপশ্বীদের কাছ থেকে একনায়কতশ্বী শাসনের বিপদের আঁচ।

#### বৈদেশিক নীতি

পূর্বে আমরা যেমন দেখেছি, বুর্জেয়া কংগ্রেস সরকার তার ইতিহাস-নির্দিষ্ট অবন্থানের জন্য স্বাধীনতা-উত্তর কালে বরাবরই সামাজ্যবাদী ও সমাজতক্ষ্মী জ্যেট দুটির মধ্যে সমদ্রেম্ব বজায় রেখে উভয়ের কাছ থেকেই কারিগারি, আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য আদায়ের প্রচেণ্টা নিয়েছে। যেহেতু পর্নজ্বাদী সমাজব্যবন্ধা ভারতে রয়েছে, আর ধনতান্দিক শ্রেণীর হাতেই রয়েছে ক্ষমতা, তাই তার মূল নীতি ধনতক্ষ্মী জ্যোটের দিকেই রয়েছে। এ বাস্তবতার চুড়ান্ড নিদর্শন রিটিশ ক্মনওয়েলণ্ডে ভারতের সক্ষাপদ, সাম্যবাদের প্রতি নেহর ও অন্যান্য

নেতার অনীহা, গণতদ্ব ও সাম্যবাদী একনায়কতদ্বের মধ্যে বৈপরীতা দেখানো আর ধনতান্ত্রিক দেশগ্রনোর সংগে ভারতের স্বিস্তৃত অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত বিশ্বন।

#### পঞ্চশীল

সামাজ্যবাদী ও সাম্যবাদী জোট দুটোর মধ্যে স্নায়্য্ ব্যুখজনিত সংঘাত যত তীর হয়েছে ততই নেহর সরকার উভর জোটের মধ্যে ভারসাম্য আনার ব্যাপারে বেশ অস্ববিধার সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্বষ্টেধর সম্পর্কে অর্থ নৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল বুজেরাি শ্রেণী বেশ সন্তহত। তাই নেহর সরকার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি বা পঞ্চশীলের বিশহত সমর্থক। তবে কতকগুলো গুরুত্র ঘটনা যেমন স্বয়েজের বির্দ্ধে রিটেনের আক্রমণ, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বিদ্রোহ ও যুস্ধ, হাংগেরীয় বিপ্লব, তিখবতের বির্দেধ চীনের আগ্রাসন, চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে মাঝেমাঝে গোলা বিনিময়, পাকিস্তান, বার্মা ও অন্যান্য দেশে সামরিক একনায়কত্ব, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে প্রায় সাপ্তাহিক যুস্ধ ও বিপ্লব, বিস্ফোরক বার্লিন সমস্যাকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ও সোভিক্রেত ইউনিয়নের সংঘাত, ফ্রান্সের বির্দ্ধে আলজেরীয় জনগণের ম্বির্দ্ধে, আফ্রিকার উত্থারমান জাতিগুলোর সংগ্রাম প্রভৃতি পঞ্চশীল ও জাতীয় ও শ্রেণীগত সহাবস্থানের নীতির প্রতি এক বিন্তুপ বিশেষ। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি যত গলাফাটিয়ে প্রচারিত হচ্ছে ততই নিদার গুভাবে তা সমাজ্ব-জগতে বৈরী গোডঠী-গ্রন্ধার শ্বারা বাস্তবে লংছিত হচ্ছে।

আমরা আগে যেমন দেখেছি, সমকালীন প্রথিবীর হিংসাত্মক ও প্রচণ্ড আলোডুনপূর্ণ ঘটনাবলীর উৎপত্তির কেন্দ্রবিন্দ্র হলো জগতেব পরস্পর বিরোধী সমাজব্যবস্থা যা সরকারের বৈরিতা ও প্রতিন্দ্রবী সংঘাতের জন্ম দেয়। যতদিন এ প্রথিবী '
প্রভূত্বকারী ও পদানত জাতি, শোষণকারী ও শোষিত প্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকবে
ততদিন সংঘাতও থাকবে। একমার সমাজতন্তই সমাজ-জগতের সংঘাত দ্রে করতে
পারে আর তা পারে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদকে সরিয়ে। এমনকি এগ্রেলাকে যখন
সমাজতন্ত্র অতিক্রম করে যায় (উৎপাদনের উপায় সম্হের সামাজিক মালিকানাভিত্তিক সমাজ) তখনও নিতান্ত ঐতিহাসিক কারণে একটা আমলাতান্ত্রিক জাতের
উৎপত্তি হতে পারে; আর ধনতান্ত্রিক উৎপত্তিনের অবসান হলেও এক নতুন ধরণের

অত্যাচার সূর্হ হয়ে পোজ্নান দাঙ্গা ও হাংগেরীয় বিপ্লবের মত নানা সংঘাতের। স্ফি করতে পারে।

খ্ব সংগত কারণেই পণিডত নেহর; মানাসকভাবে আঘাত পেয়েছিলেন যখন সংক্রেজে রিটিশ অভিযান শ্রে; হয় আর তিশ্বতে চীনা সেনাবাহিনী ঢ্কে পড়ে ও পরে নির্দয়ভাবে স্বাধীনতার জন্য তিশ্বতীদের বিদ্রোহকে দমন করে। অথচ পঞ্চশীলের প্রতি আন্ক্রতা ঘোষণায় পশ্চিত নেহর্রে সঙ্গে চীনা নেতারা প্রতিশ্বন্দ্বীতায় নেমেছিল।

জাতীয় স্বার্থ, পঞ্দীলের মত ধোঁয়াটে নীতি নম্ন, জাতি ও শ্রেণীর অভ্যাসকে নিয়ন্তিত করে। বলা বাহল্ল্য, ভারত সরকারের বিদেশ নীতিও নিধারিত হচ্ছে তার নিজের স্বার্থের শ্বারা।

# ঐতিহাসিক পছন্দ—ধনতন্ত্ৰ অথবা সমাজতন্ত্ৰ ?

### কংগ্রেদের অর্থ নৈতিক নীতি

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতায়এসেএকটা সম্দিশালী জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার দায়িন্বের ম্থোম্থি হয়। এর্প অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হবে দিলপ ও কৃষিক্ষেরে ভারসাম্যের উপর। এ দায়িন্বের আর একটা দিক ছিল স্বয়ংসালপ্র অর্থনীতি গড়ার প্রয়াসে শক্তিশালী ভারী দিলপ প্রতিষ্ঠা। এ কাজ ছিল কঠিন। অতীতে রিটেনের বাধা দানের ফলে, যেমন আমরা দেখিয়েছি ''Social Background of Indian Nationalism''-এ, ভারী দিলপ খ্র 'মন্থর গতিতে বিকশিত হয়েছিল। কৃষি অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল মান্ধতো আমলের লাণ্গলেও নির্ভানি পর্ণাতি, জ্বমির ব্যাপক বিভাজন ও খণ্ডীকরণ আর অলাভজনক জোতের উপর। আধা-সামস্ততাদিকে ভূমি সম্পর্কের মিশ্রণের দোষও ছিল এতে। রুত অবনতি হচ্ছিল কৃষিতে যার ফলশ্রন্তি হলো গ্রাম্য-জনসাধারণের ভীর দারিদ্রা ও কৃষিক্লীবীদের মধ্যে মের্ভবন। দিলেপর প্রসার কম হত্তরায় গ্রামের বাড়িতি জনসংখ্যাকে তাতে নিযুক্ত করা যাছিলে না। বরং কৃষির উপর অত্যধিক চাপ অসহ্য হয়ে পড়ে আর বেকারত্ব ও আধা-বেকারত্বের সমস্যা ভ্রাবহ রুপ নের। এমন কি যুদ্ধের সময় কৃষিজাতেরব্যের উচ্চ মূল্য জ্মিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী সমাজ ও সমাজের উচ্চুস্তরের একাংগের স্বাব্যা করে দের।

# গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো

একটা অধোনত ঔপনিবেশিক অর্থনীতি সম্দিশশালী জাতীয় অর্থনীতিতে

त्भाखः तत्र काक व्यमः शा गः तः प्रभागं म्यमात क्रमा एसः । स्माः हानाः

- (১) ধনতব্দের গণ্ডীর মধ্যেই কি এই রূপান্তর আনা সম্ভব ? না এর জন্য দরকার হবে প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সম্পত্তি সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ?
- (২) ধনতদেরে ভিত্তিতে যদি সম্দিশালী জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলা যায়ই তবে কি তা সম্ভব হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মূলধন ও রাণ্টের পক্ষ থেকে ন্ন্যতম হস্তক্ষেপের পরিবেশে? না কি এই কাজে পরিপ্র্ণতা আনতে রাণ্টকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে? যদি এই উন্নয়ন কাজে সরকারী ক্ষেত্রের প্রধান ভূমিকা থাকে তবে কি তা সমাজত্তনের দিকে প্রগতিবাহী হবে? অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাণ্টের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ও জাতীয় অর্থনীতিতে সরকারী উদ্যোগের গ্রেম্বপূর্ণ অবস্থান কি ধনতন্ত্রাদের পংগ্রেকে বোঝাবে? ধনতন্ত্রাদ কি জাতীর আর্থিক জীবনে রাণ্টের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ও তাকে গড়ে তোলার প্রতি অন্তর্নিহিতভাবে বিরোধী?
- (৩) ধনতন্দ্রবাদী নীতির ভিত্তিতে বিকশিত অর্থনীতি কার্যকরী বিপণনের মৌল সমস্যার সমাধান কি করতে পারে ? আরও, এটা কি পারবে কৃষি সমস্যার সমাধান করতে যা একটা অনগ্রসর অধেমিত দেশের কৃষি অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সংকট বলে পরিচিত?
- (৪) জাতীয় অর্থানীতির নিয়শ্রণকারী শক্তিগালো কি পারবে একই সংগে দুটো কাজ করতে ? যেমন—(ক) মূলধন গঠনের প্রক্রিয়ার গতিবেগ সণ্ডার ও (খ) বেকার, আধা-বেকার অসংখ্য মান্য ও লক্ষ লক্ষ দরিদ্র চাষী কারিগরও নিমু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের, যারা জীবনধারণের নীচের স্তরে বাস করে তাদের ন্যুনতম প্রয়োজন মেটাতে ?
- (৫) কে পারবে আর্থিক উন্দ্রের পরিমাণ বাড়ানোর এমন দারিত্ব পালন আর বাণিজ্যিক ও ফাট্কাবাজ্ঞীর ক্ষেত্রেব পরিবর্তে শিক্সক্ষেত্রে তাকে বিনিরোগ করতে? ভোগের ক্ষেত্রে তার নিঃশেষ হয়ে যাওয়াটা কে রোধ করবে? তাছাড়া বিনিয়োগের উন্দেশ্যে এই আর্থিক উন্তর সুফির উৎস হবে কোন্যুলো?
- (৬) তাছাড়া, কৃষি সংকটের মোকাবিলা কি করে সম্ভব হবে? এর সমাধান সম্ভব একটা বড় রকমের শিলপায়নের দ্বারা যার বৈশিষ্ট্য হবে কৃষি থেকে শিলেপ উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দরে অপসারণে শ্র্যুনয়, তা উন্বত্ত কৃষি শ্রমিকদের কর্ম-সংস্থানের স্ব্যোগ দানে গোণ ও তৃতীয় পর্যায়ের পেশার স্বিন্দ্রত ক্ষের প্রস্তুত করবে। কৃষির গভীর সংকট স্থায়ীভাবে কাটাতে কোন প্রচেন্টাই সফল হবে না যদি

না উম্বৃত্ত কৃষি শ্রমিকদের কৃষি থেকে সরিয়ে নিয়ে বিকলপ কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। অধিকস্কৃ, কৃষি সংকটের সমাধান সম্ভব যদি লক্ষ্ণ লক্ষ্য অলাভজনক নিতান্ত জীবনধারণের উপযোগী কৃষি জোতগুলোকে অর্থ নৈতিক দিক থেকে লাভজনক, দক্ষ ও স্মান্ত্রিত একক হিসেবে রুপান্তরিত করা হয়। সম্পত্তি সম্পর্কের একটা মোল প্রবিন্যাসও এর তাৎপর্য। এতে বোঝাত সমস্ত আর্থিক ও সামাজিক সম্পর্কের একটা সামগ্রিক ওলট পালট। এখন প্রশ্ন—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গতে থেকে এসব পরিবর্তন আনা কি সম্ভব হবে ?

(৭) বিপল্ল জনসংখ্যার বাঁচবার তাগিলে ন্যানতম প্রয়োজন মেটানোর সমস্যার সমাধান কি করে সম্ভব হবে ? দ্বলি ধনতল্যবাদ একই সংগে কি পারবে পর্নজবাদী প্রেণীকে মন্নাফা ও জনগণের বিরাট অংশের হাতে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় প্র্যাদি ক্রয়ের ক্ষমতা দিতে ? সংক্ষেপে, অনগ্রসর দেশের ধনতল্যবাদ আর তাও তার জীবনের অবনরনকালে, তার একমার লক্ষ্য মন্নাফা অর্জনকে ভ্রানকভাবে না কমিয়ে, এমন কি ভাকে প্রোপ্রির তুলে দিয়ে, লক্ষ্ণ লক্ষ্য বেকার মান্যায়ের কর্মসংস্থান ও শ্রমজবিশী জনগণকে জীবনযাত্রার মান স্থির করে দিতে পারবে ? এ ব্যবস্থা কি জনগণকে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও অন্যান্য চাহিদা মিটিয়েও পর্বজবাদী গ্রেণীর ম্নাফাকে নিশ্চিত করতে পারবে ?

সংক্ষেপে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সামনে দুটি প্রধান বিকল্প ব্যবস্থাই ছিল ?

আমার প্র'বতী গ্রন্থে ("Social Background of Indian National-ism") এই যাজিই দেখিয়েছি যে ভারতীয় সমাজের সম্মুখে যে প্রধান আর্থিক বিপর্যয় এসেছে তার একমার সমাধানস্ত্র রয়েছে পরিজ্বাদী সম্পত্তি সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিনাসের ভিত্তিতে তার সামগ্রিক প্রনার্বন্যাসে। সাধারণ মান্মের প্রাথমিক প্রয়েজন মেটানোর আশ্বাসদান ও অর্থনীতির সংগতিপূর্ণ উয়ত বিকাশ তথনই সম্ভব বদি প্রচলিত ধনতাশ্রিক আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামোগত রুপান্তরসাধন হয়, যে রুপান্তর সেই অর্থনীতির ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্টাকে উংখাত করতে পারবে আর তার স্থানে উৎপাদনের উপায়গ্র্লোর সামাজিক মালিকানা আনতে পারবে। এই নত্নসমাজতাশ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা ম্থিমেয় ক্ষেকজনের ম্নাফার জন্য কাজ করবে না, করবে সমাজের সকল মান্মের স্বীকৃত প্রয়োজন মেটাতে। সামগ্রিকভাবে সমাজই মানবিক চাছিদার পরিক্রপ্তিতে উৎপাদনের একমার

অলংকরণ হিসেবে তার নিয়ন্দ্রণাধীন উৎপাদন কৌশলের উপর কর্তৃত্ব ও পরিচালনা করবে।

উল্লিখিত গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা বর্লোছ যে ধনতন্দ্রবাদের আবর্তে ভার-তীয় জনগণের প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধান হতে পারে না। আমরা আরও দেখিয়েছি যে ধনতন্দ্রবাদের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যাগ্র্লোর সমাধান প্রচেষ্টা আরও বৈপরীত্য শ্রেণীগ্র্লোর আরও মের্ভবন, আর আরও অসাধ্য উভয়-সংকটের দিকে এমনভাবে নিক্ষেপ করবে যে সমন্ত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াটাই একটা প্রকৃত অচলাবস্থায় এসে দাঁড়াবে।

### কংগ্রেসের সামনে অর্থ নৈতিক উভয়সংকট

একটা উভয়সংকটের মুখোমুখি হর্মেছল ক্ষমতাসীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। একদিকে সে কৃষিজীবী, শ্রমিক, বেকার ও আধাবেকার মানুষ, কারিগর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যান্য লোকদের এই প্রতিশ্রতি দিয়ে রেখেছিল যে বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি তাদের দুর্দশা ও সব সমস্যার সমাধান করবে। জনগণের দিক থেকে তার সমর্থন প্রতিষ্ঠিত ছিল এসব প্রতিশ্রতির উপর যা তাদের মনে একটা উল্জব্ব মানব জীবনের আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছিল। এমন কি জনগণকে সমাজতশ্রের কথাও শ্রনিরেছিল। অপর দিকে এই দলই কিন্তু পর্বজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষে মোলিক সমর্থন দিয়েছিল। গান্ধীর নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে সে বলেছিল যে পর্বজিবাদীদের সম্পত্তির অধিকার রয়েছে, যদিও বাস্তবে তারা মানবতাবাদী পর্বজি-বাদী হিসেবে সম্পত্তির অছি হিসেবেই থাকবে। দেশ থেকে ব্রিটিশরা চলে গেলে যথন কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা প্রত্যপিত হলো তথন ভারতবাসীদের রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাগ্য নির্ধারণের নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হয়ে-ছিল। দুটি বিকলেপর মধ্যে তাকে একটি পছন্দ করতে হয়েছিল। আমরা আগে যেমন বলেছি, বুজোরা শ্রেণীর অনুরাগী দল হিসেবে ভারতীয় সমাজের পর্বজ্ঞবাদী বিকাশের পথ অনুসরণ ও ধনতন্দের মোলিক সর্তের ভিত্তিতে নীতি নিধারণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তাই সংবিধান সম্পত্তির অধিকারকে মোলিক অধিকার বলে ঘোষণা করেছিল। ধনতন্তের ভিত্তিতে একটা সম্প্রিশালী ভারতীয় সমাজ বিকাশে সে রাণ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করার সিন্ধান্তই নিয়েছিল। শুখু তাই নর, যেহেতু ভারতীয় বুর্জোরা শ্রেণী ছিল আর্থিকভাবে দুর্বল তাই পর্বজ্ঞবাদের ভিত্তিতে রাণ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, অংশগ্রহণ ও উদ্যোগ নিয়েই ভারতীয় সমাজের বিকাশে একটা দৃঢ় নীতি পছন্দ করেছিল।

### মিশ্র অর্থনীতির নীতি

কংগ্রেস সরকারের ১৯৪৮ ও ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসের দুটি নীতি নিথরিণকারী প্রস্তাবে কংগ্রেসের সিন্ধান্তের রুপদান ঘটে। আর্থিক বিকাশের পরিকল্পিত কর্মস্টোর মোল পূর্বান্মান উক্ত দুটি প্রস্তাবে স্ত্রেক্থন ঘটে। এগালো স্কুপণ্টভাবে বলে যে ভারতের আর্থিক বিকাশ মিশ্র অর্থনীতির অন্সারী হবে। মিশ্র অর্থনীতির পশ্বতি গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ও ছিল না কেননা ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন রাণ্টের সাহায্য ছাড়া ভারতীয় বুজেয়া শ্রেণী অত্যধিক দুর্বলতার দর্ন পারত না। প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার মাধ্যমে কংগ্রেস সরকার এই মোল নীতিকে বাস্তবায়িত করতে প্রচেণ্টা নের। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিবর্তনের নামে ইহা মূলত ধনতাল্যিক নীতি কার্যকরী করতে সাহায্য করত।

যেমন Prof. Hanson বলেছেন ভারতের সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের আপেক্ষিক গণ্ণবেলী সারগ্রাহী কিংবা অভিজ্ঞতাম্লক একটা নামকরা দ্টান্ত। তাঁর ভাষায়, ''অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার ধারনার প্রতি ভারত সম্পূর্ণ ভাবে অঙ্গীকারবন্ধ, বদিও অর্থ নীতির গা্র বৃষ্প পূর্ণ ক্ষেত্রগা্লেতে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে স্থেষাগ দিতে ও উৎসাহী করতেও প্রস্তুত যতক্ষণ তা জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সামজস্য রাখতে বাধ্য থাকবে আর জাতীয় স্বার্থে কাজ করবে। ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণাধীন কলকারখানাগ্রেলার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নেহর এক সময় বলেছিলেন, ''যতক্ষণ এসব শিল্প চাল্ল্ থাকছে ও বহু মান্ত্রকে কাজ দিছে, ততক্ষণ নতুন প্রকল্প ও অধিকতর কর্ম সংস্থানের জন্য আমরা আমাদের সম্পদ ব্যবহার করে যাবো। এসব শিল্প উপযক্তে ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা থাকলে কোন সময়েই তাদের জাতীয়করণের প্রয়োজন অন্তুত হবে না। যদিও কংগ্রেস দল সরকারীভাবে অর্থ নীতির সমাজতান্তিক ধাঁচে দায়বন্ধ, তব্ এ নীতির তাৎপর্য হলো জনকল্যাণ অর্থ নীতি, উৎপাদনের উপাদানের জাতীয়করণ, বন্টন ও বিনিময় নয়, আর শ্রীনেহর র উল্লি প্রথম পরিকল্পনার মত দ্বতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার ক্ষেত্রও সংগতিপূর্ণ ।''>

5. A. H. Hanson (Ed.): Public Enterprise, pp. 400-401.

#### পরিকল্পনার ছটি ধারণা

বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছ্ব
ভূল ধারণার অবসান হওয়া দরকার। পরিকল্পনার ধারণা সমাজতক্রের সংগে
নিবিড়ভাবে জড়িত কেননা সোভিয়েত ইউনিয়নে বিশদীকৃত পরিকল্পনা থেকেই
তার অন্প্রেরণা এসেছে। আজকাল অবশ্য দুটি স্মুম্পন্ট অর্থ পেয়েছে পরিকল্পনার ধারণা—একটি হল ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনা যার অর্থ হলো বেশ কয়েকটি
ঐতিহাসিক কারণে অপরিহার্যভাবে উন্ভূত পর্নজবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়
কার্যকরী ক্ষেত্রে প্রবিতিত নিয়ল্রণ। অন্যাটি হলো সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা
যার ভিত্তি হলো একটা কাঠামোগতভাবে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা। আর
এ ব্যবস্থার প্রতিত্ঠার প্রেক্ষাপটে থাকবে পর্নজবাদী শ্রেণীর বিল্কিত, উৎপাদনক্ষেত্রে মুনাফার উৎথাত, আর উৎপাদনের উপায়সম্হের সামাজিক মালিকানা
ও প্রয়েজন মাফিক উৎপাদন।

অবশ্য একথাও বলতে হবে যে সরকারী ক্ষেত্রের প্রসারণসহ অর্থনৈতিক কার্যকলাপে রাণ্ট্রের প্রতাক্ষ অংশগ্রহণ আজকাল পর্নজিবাদী সমাজ সংক্ষেণের বিরোধী বলে বিবেচিত হচ্ছে না।

#### সরকারী ক্ষেত্র ও ধনতন্ত্রবাদ

বস্তৃতঃ "শিলপক্ষেরে সরকারী উদ্যোগে আধ্বনিক জীবনে একটা গ্রেছ্প্রণ্ ও সদভবতঃ অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দীড়িয়েছে।" Prof. Friedman মেমন লিখেছেন, "এর বিকাশ উনবিংশ ও বিংশ শতকের মধ্যবর্তী আর্থিক ও সামাজিক চিন্তাধারায় এক তাৎপর্যময় পরিবর্তনের স্টুননা করেছে। এক শতাব্দী আগেও প্রচলিত এই তাত্ত্বিক ধারণা লক্ষণীয় য়ে, রাণ্টের দায়িছ তদারকী কাজের ক্ষেত্রেই সীমিত। বিশেষ করে, সামরিক, পররাণ্ট, পর্লিশ ও ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে এবং শিলেপর জগতে তার কোন ভূমিকা নেই আজ পরিত্যন্ত। আজ এটা স্বীকৃত যে এসব ক্ষেত্রে রাণ্টের হস্তক্ষেপ আধ্বনিক সরকারের একটা বৈধ ও অপরিহার্য দায়িছ। বেশ কিছু উল্লেশ্য ও প্রেরণা এরুপ বিবর্তনের জন্য দায়ী ষেগ্রলো দেশে দেশে বিভিন্ন সরকারের মধ্যে এক রকম নয়।"

এমন কি মার্কিন ব্রুরাণ্টেও, যে দেশ "বেসরকারী উদ্যোগ" ও ধনতাশ্রিক

২. পুর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির আদেশ দেশ বলে পরিচিত, সরকারী উদ্যোগের উৎপত্তিই শন্ধ হয় নি তার প্রসারও ঘটেছে। Lilienthal ও Marquis সরকারী উদ্যোগ-গ্রেলাকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যেমন, (১) আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা ও সামাজিক দিক থেকে কাম্য ক্ষেত্রে নির্দেশাদির প্রয়োজনে ব্যক্তিগত ব্যবসাকে সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে উদ্যোগ; (২) লাভজনক নয় কিম্তু সামাজিক-ভাবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগ্রোলাতে উদ্যোগ; (৩) যে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে অসন্তোষজনক বলে মনে হয় সেগ্রেলার বেলায় উদ্যোগ এবং (৪) বেসরকারী চরিত্রিশিক্ট সরকারী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রাস্থিক উদ্যোগ।"

Prof. Hanson মন্তব্য করেছেন, "আজকাল মার্কিন যুক্তরাণ্ট্রের সরকারী উদ্যোগের প্রতি সহনশীলতা অন্যান্য দেশের তুলনায় সীমিত হলেও এ শতকের বিশের দশকে নিশ্চিতভাবে সমাজতান্ত্রিক বলে অভিহিত হত।" তার মতে, "সরকারী উদ্যোগ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফাঁকগুলোকে যুক্তিসংগতভাবেই পুরণ করছে বলা যেতে পারে।" ব

এক কথায়, সরকারী ক্ষেত্র, যা জাতীয় অর্থনীতিতে রাণ্টের সক্রিয় অংশগ্রহণ বোঝায়, বর্তমান একচেটিয়া পর্নজবাদের যুগেও একচেটিয়া ধনতাশ্তিক ব্যবস্থায় সংরক্ষণের স্বাথেই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ত্র্টিপ্র্ণ প্রতিযোগিতা, প্রতান শিশপ চাল্ রাখা, প্রযুক্তিগত বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে নত্ন শিশপক্ষাপন ও আথিক উদ্যোগ গ্রহণে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা কপোরেশনের মাধ্যমে বিরাট পরিমাণ পর্নজ্ব প্রভৃতি জোগাড় করার নানা অস্ক্রিধা এর কারণ। সামগ্রিকভাবে পর্নজবাদী ব্যবস্থায় সকল কার্যের তত্ত্বাবধানকারী রাখ্ট কেন পর্নজবাদী অর্থনীতির কাজ জ্বাবর্ধানভাবে নিয়ন্তাণ করছে তার প্রধান প্রধান কারণগ্রেশা নীচে উল্লেখ করবো।

- (১) শিক্প ও অন্যান্য উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় অতি উন্নত ও আধ্বনিক কারিগার ফ্রপাতির জন্য বিরাট বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ সংগ্রহে ব্যক্তিগত প‡জি অক্ষম।
  - (২) ব্যক্তিগত একচেটিয়া করেবরেবীরা রাষ্ট্রীয় সাহায্য চায় আন্তর্জাতিক
  - ৩. পূৰ্বোক্ত গ্ৰন্থ, পৃঃ ২৮
  - 8. ঐ, পৃঃ ২৯
  - e. 4, 9: 25

বাজারে সফলতার সংগে প্রতিযোগিতা করতে, যেখানে বিরাটাকায় একচেটিয়া কারবারগ,লোকেও আরও বড় কারবারগ,লোর ত,লনায় ছোট বলে মনে হবে।

- (৩) রাণ্ট্রের কোশলগত ও সামারক প্রয়োজন মেটাতে ভারী ও বিরাট পরি-মাণ সামরিক অস্ফ্রসম্ভার দরকার।
- (৪) সম্পদশালী শ্রেণীগালোর অনাকুলে তীর শ্রেণীসংগ্রাম নিয়দ্রণে রাট্নীয় হস্তক্ষেপুর আর্বাশ্যকতা রয়েছে।
- (৫) জাতীয় অর্থনীতির স্থিতি বজায় রাখতে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় প্রকিবাদী অর্থনীতিকে মজবৃত করতে রাদ্ধীয় পরিকম্পনা ও ধনতন্ত্রবাদের কাজের তদারকি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

# সরকারী ক্ষেত্র—পঁ,জিবাদী শ্রেণীর স্বার্থে প্রয়োজন

মার্কিন যুক্তরাণ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পান্চম জামানী প্রভৃতি অতি উন্নত পর্নজ-বাদী দেশগুলোতেও যদি এ পরিস্থিতি দেখা যায় তব্তু অধেলিত ও ঔপনিবেশিক শাসনমাঞ্জ সদ্য স্বাধীন দেশগালোতে পর্বজ্ঞবাদকে টি'কিয়ে রাখতে রাণ্টের প্রতাক্ষ অংশগ্রহণ ও নেতবদানকারী ভূমিকার অপরিহার্যতা আরও বেশী করে দেখা দিয়েছে। ''এই গোষ্ঠীর প্রতিটি দেশে বেসরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশ পছন্দ নয়, প্রয়োজনের ব্যাপার। তাদের কাছে গাুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা নয় যে প্রচলিত ব্যব্তিগত উদ্যোগগুলোর জাতীয়করণ উচিৎ না অন্চিৎ। তাদের সামনে প্রার্থামক প্রশ্ন হলো কি উপায়ে রাণ্ট্র, যার হাতে রয়েছে পর্যাপ্ত পর্নজি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা জোগড়ে করার ক্ষমতা, যে সব সংস্থায় সবচেয়ে বেশী বিকাশ ঘটাতে পারে যাদের শৈল্পিক, নিষাস গ্রহণকারী অথবা জনহিতকর উপযোগিতা রয়েছে। এগালো ছাড়া ''অনগ্রসরতা" অতিক্রান্ত হয় না ও জাতীয় স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ-ভাবে দায়িত্বের অংগীকার দেওয়াযায় না। Rangoon Seminar-এ সাদুরে প্রাচ্যের পর্যবেক্ষক বলেছেন, ''গ্রেট রিটেনের জাতীয়বরণকে শিল্প সংগঠনের সুদীঘ' ঐতি-হাসিক বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায় বলেই মনে করতে হবে। যদিও দক্ষিণ-প**ূ**ব' এশিয়াতে এটা হলো প্রথম পদক্ষেপ আর কোন কোন দেশে একটা শিল্প-সমাজ গড়ে তোলার দিকে এটাকে একটা ইচ্ছাকৃত সাময়িক ব্যাপার বলেই ভাবতে হবে।"

৬. পুর্বোক্ত গ্রন্থ: পৃ: ৪০০

## পাঁচশালা পরিকরনার বুজেনিয়া পূর্বাভাস

বস্ত্তি, এ সব অনগ্রসর দেশের ক্ষেত্রে একটা পরস্পর বিরুদ্ধ অথচ সত্য বিষয় হলো এই যে এ সব দেশের প্রাক্তবাদী বিকাশ ঔপনিবোশক পর্যায়েও রাণ্ট্রের সংবক্ষণ-মূলক প্রতাপাষকতায় প্রতাক্ষ অর্থনৈতিক প্রচেণ্টার মাধ্যমেই ঘটেছিল। ভারত ইউনিয়ন তার পরিকল্পিত আর্থিক উন্নয়নের প্রকল্প স্বের্করার আগে, এমন কি রিটিশ যুগেও ভারতের বিত্তবান শ্রেণী ও রিটিশ সরকারের দিক থেকেও পরি-कल्पनात वरः প্রদ্তাব ও নানা প্রকল্পের প্রমাণ মিলেছিল। বিশেবশ্বরাইয়ার ব,জোয়া পরিকল্পনার জন্য উদাত্ত আহ্বান, নেহরুর সভাপতিত্বে ও Prof. K. T. Shah-র সম্পাদনায়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আনুকলো রচিত জাতীয় পরি-কল্পনা কমিটির রিপোর্ট, কেন্দ্র ও প্রশাসনিক স্তরে ব্রিটিশ সরকার স্থাপিত বিভিন্ন প্রাদেশিক স্তরে বিভিন্ন কমিটি ও পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরগালোর বিভিন্ন রিপোর্ট', বিশেষ করে যুম্থ ও যুম্থোত্তর কালে নানা বিস্তৃত পরিকল্পনার বিষয়ে, আর্থিক উল্লয়নের সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের উপর রিপোর্ট আর, পরিশেষে, স্পরিচিত বোশ্বাই পরিকল্পনা যা টাটা-বিডলা পরিকল্পনা নামে খ্যাত—এগলো সবই ছিল পরিকল্পনার প্রচেন্টা, যেগলেলা হয় ব্রজেয়া শ্রেণী কর্তৃক উন্নয়ন-প্রকল্প বলে উভাবিত হয়েছিল কিংবা যুম্ধ ও যুম্ধোত্তর সংকটের মোকাবিলায় বিটিশ সরকার কর্তক পরিকল্পনা হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিল।

Prof. Wadia ও Prof. Merchant বলেছেন, "শাসনতলা রচনার বহ্-পর্বে ১৯৪৪ সালের প্রারশ্ভে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে প্রদেশগর্লো পারকলপনা রচনা করেছিল আর তাদের নির্বাচিত প্রকলপগ্লো আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। অনুর্পভাবে, কেন্দ্রীয় সরকার তার পরিকলপনার কাজও শ্রু করেছিল। অধিকতর গ্রুব্ধপূর্ণ যে সব প্রকলপের কাজ হাতে নেওয়া হয় তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হলো দামোদর উপত্যকা প্রকলপ, তুংগভদ্রা ও ভাক্রা বাঁধ প্রকলপ।"

ভারতীয় ব্রেজায়া শ্রেণী, য্তেথর সময় ত্রলনাম্লকভাবে কিছ্টা শক্তিশালী হলেও, সামগ্রিকভাবে রাজ্মীয় সাহাষ্য ছাড়া ভারতের গ্রেত্বপূর্ণ শিল্পায়নের দ্রুহ কান্ধ এককভাবে হাতে নিতে পারতো না।

ভারতের ব'র্জেরা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী বংগ্রেস সরকার এই কঠিন কাজ সামগ্রিকভাবে হাতে নিজ। এ কাজ সম্পাদনে সে সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির

৭. Wadia and K. P. Marchant-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ২০

রাদ্দীয় ক্ষেত্র স্বৃদ্ধি করার সিম্পান্ত নেয় ও অর্থনৈতিক বিকাশের পার্ধাত হিসেবে জাতীয় ক্লিয়াবাদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই দ্দ্িউভংগীপ্রস্ত সিম্পান্তের প্রতিফলন ঘটলো তার শিল্পনীতিতে যা বাস্তবায়িত হলো প্রথম ও ন্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনাগ্রলোতে।

তবে কংগ্রেস সরকার ঘোষিত পরিকলপনাগ্রলো যে পর্নজবাদী পরিকলপনাই ছিল, সমাজতাশ্রিক নয়, তার সঠিক উপলব্ধিতে সাধারণভাবে ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজের পরবর্তী বিকাশের পর্যালোচনা দরকার।

# অর্থনৈতিক প্রবণতা

প্রাজবাদী দর্শনে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের সিম্পান্ত নিলেও কংগ্রেস সরকারের সামনে এলো অসংখ্য সমস্যা যাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও গোলমেলে সমস্যাটা ছিল বিভিন্ন পরিকল্পনার আর্থিক সম্পদ জোগাড়। সম্পদ সংগ্রহের এ সমস্যা কঠিন ও জটিল ছিল এই কারণে যে এর সমাধান প্রক্রিয়ার লক্ষ্য ছিল ব্রজোয়া শ্রেণী ও জাতীয় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির শক্তিবান্তিধ।

এই কঠিন ও প্রধান দারিত্বের দিকে ঝোঁক রেখে সরকারের শিল্প, কৃষি ও আর্থিক নীতিগ্রলো রচিত হয়েছে।

#### কংগ্রেস সরকারে শিল্পনীতি

সরকারের শিব্পনীতি হয়েছে নিয়র্প ঃ

- (১) সরকারী ক্ষেত্রে করেকপ্রকার অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ভার অর্পিত হরেছে। সরকারী ক্ষেত্রে বিদৃত্যুৎ উৎপাদন, জলসেচ. ভারী শিংপ, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ভার রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে অপসারিত না করে তার শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।
- (২) অধিকাংশ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিলপকে, যেগ্রলো বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছিল, ব্যক্তিগত হাতেই রেখে দিয়েছে। শ্ব্র তাই নয়, কর ব্যবস্থা ও আমদানী-রপ্তানীর নীতির শ্বারা সে তাদের সম্প্রসারণে সাহাষ্য করেছে।
- (৩) পর্নজ্বাদীদের সাহায্য দানের প্রয়াসে সরকার বেশ কিছ; আর্থিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেছে।

- (৪) সরকারী ক্ষেত্রে বেশ কিছ্নু প্রতিষ্ঠান ঠিকাদারদের মাধ্যমে কাজ চালাচ্ছে। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর এই ঠিকাদারগর্নিল সংগ্রহের ফলে সরকারি আমলাতদ্র ও ব্যক্তিগত পর্নজপতি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি অশ্বভ আঁততে জন্ম নেয়, অনুগ্রহ প্রদর্শন, দ্বনীতি ও কায়েমি দ্বার্থ যার ফলন্বরূপ। এবাবস্থা অসংখ্য বেসরকারী ব্যক্তিকে ম্নাফা অর্জনের দার্ণ স্থোগ এনে দিয়েছে। জাতপাত ও আঞ্চলিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রদর্শিত আন্কুলা রাষ্ট্রীয় সংগঠনে জাতপ্রথা ও আঞ্চলিকতাকে ব্যক্তির তুলেছে। জীপ গাড়ী, ট্রাক্টর, সামরিক সম্ভার ক্রয়, সার ব্যবসার মন্ত্রো ব্যবসারী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কেলেংকারী এ কথাই বলে যে অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর দেশে কিভাবে সরকারী আমলা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার সংযোগে (লিয়াজের্কা) পর্নজিবাদীদের এক অংশের মধ্যে পাহাড়-প্রমাণ দ্বনীতি, সরকারী অর্থের অপব্যবহার ও বিরটে ম্নাফার খেলা চলে। বলাবাহ্বা এসব লোককেই সরকারী ক্ষেত্রে কিছ্ন প্রকল্পের বাস্তবর পায়নের ভার দেশ্বয় হয়।
- (৫) প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা থেকে পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় সরে যাওয়ার নীতি, বেশ কিছ্ প্রাজ্বনাদী ব্যবসায়ীর কর ফাঁকি ও অনাদায়ীকৃত কর মাফ করে দেওয়া, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদাদ্রব্যের ঘনঘন নিরুদ্রণ ও বিনিয়ন্দ্রণের নীতিগত পরিবর্তন, লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ পর্বজ্ঞবাদী গোষ্ঠীকে স্ক্রিধা দান আর সেই সব জিনিসের আমদানীর জন্য বিদেশী মুদ্রা বায়, যেগালো দরকার বেসরকারী ক্ষেত্রে, আর ব্রজায়া শ্রেণী, পেশাদারী শ্রেণীগালোর ধনী লোকজন, উচ্চ আমলা ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিলাস চরিতার্থতায়। এই ধরণের ব্যবস্থা পর্বজ্ঞবাদী শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত সমাজের উচ্চ গোষ্ঠীকেই স্ক্রিধা দিয়েছে। এটাই প্রমাণ করে যে খনভক্তবাদে সরকারী নীতি সামগ্রিকভাবে সাধারণ মান্বেরর স্বার্থের বিনিময়ে ধনিক শ্রেণীকেই স্ক্রিধা করে দেয়।
- (৬) বাধ্যতাম, লক সালিসি ও অন্যান্য উপায়ে সরকার শ্রমজীবী মান্রদের গণতান্দ্রিক অধিকারগুলোকে সংকৃচিত করেছে।
- (৭) সামগ্রিকভাবে ব্রুজায়া শ্রেণী ও বিশেষ করে তার একচেটিয়া পক্ষের শ্বার্থ-সংরক্ষণের প্রয়াসে সরকার ব্রুজায়া শ্রেণীর কিছ্ন অংশের কার্যকলাপকে নিয়ন্তিত ও কমাতে চেয়েছে যারা শিল্পক্ষেরের বাইরে নানা ফাট্কাবাজী কারবারে লিপ্ত। সেই সব কোশল উল্ভাবন সে করেছে যেগালো তাদের সম্পদকে সরিয়ে এনে শিল্প বিনিয়োগে দেবে যা ছাতীয় অর্থনিতির বিকাশের পক্ষে অবশা প্রয়েজনীয়।
  - (৮) অধিকন্ত, আর্থিক সাহায্যের জন্য সরকার ক্রমবর্ধমানভাবে বিদেশী প**্**জির

উপর নির্ভার করার নীতি গ্রহণ করেছে। অধিকতর স্বাবিধাদানের শর্তে নিশ্চয়তাও তাকে দিচ্ছে। বিদেশী কোম্পানীগ্রলোর সংগে সেই সব চ্বাপ্তিই সে করছে যেগ্লো তাদের কাছে খ্বই স্বাবিধাজনক। Standard Vacuum Company ও Burmah Shell Company-র সাথে সরকারের সম্পাদিত চুক্তি স্পষ্ট করেছিল, যে কেমন করে সরকার তার প্রেকার শর্তাগ্রিল নমনীয় করে তোলে এবং এই সম্পত্ত বিদেশী সংস্থাগ্রলোকে উত্তরোত্তর স্বাবিধা দেয়।

# ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকেই পরিকল্পনা সাহায্য করেছে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের জানা ঘটনা প্রমাণ করে যে এদেশে আর্থিক পরিকলপনা ভারতীয় ব্র্জোয়া শ্রেণীকে, বিশেষ করে তার একচেটিয়া পক্ষকে সন্বিধা দিয়ে অ সছে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে পর্নজির কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়া দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। মুন্টিমেয় একচেটিয়া কারবারীরা জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রক অক্টোপাসের মত ধরে রাখছে। কংগ্রেস সরকার কর্তৃক ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়ার ঘোষণার পরও এ ঝোকটার কোন বিরাম দেখা যায় নি। নিম্নে প্রদত্ত সার্গি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিলপ মন্নাফার প্রবণতা দেখাছে:

| শিল্প | মুলাফা | সূচক | ( | 3000 = 300 j | ) |
|-------|--------|------|---|--------------|---|
|-------|--------|------|---|--------------|---|

| • •   |               |       |                  |              |       |               |         |                |                  |  |
|-------|---------------|-------|------------------|--------------|-------|---------------|---------|----------------|------------------|--|
| বঙ্র  | পাট           | কুলা  | লোহা ও<br>ইম্পাত | চা           | ििन   | ক†গ <b>ল</b>  | কয়লা   | <b>গিমেন্ট</b> | অক্যাক্য<br>শ্বি |  |
| 1866  | @>@.5         | ৽১৭৽ঀ | PP.7             | \$ \$ 9.0    | 292.4 | ১৬৭°৬         | 292.6   | >85.4          | 797.6            |  |
| 7984  | ce?.5         | 482.7 | ప్రిక్రాల్       | :২৭%         | er2.0 | 249.0         | 502.0   | 245.8          | 349.9            |  |
| : >8> | 6.64          | 525.0 | >>%.0            | 7৩৮.৪        | 579.8 | *56.4         | 224.3   | 0.000          | :4>.4            |  |
| >200  | 84~*>         | ৩৫৬.৫ | >48.5            | 595.5        | ২৬২.৪ | 8920          | 202.2   | లంల.8          | 286.6            |  |
| 2005  | ৬৭৯°১         | a15°. | 209"4            | 305.9        | 850°b | F08.2         | \$96.8  | 855.4          | 2>0.4            |  |
| >>45  | 280.8         | ३७२.म | 202.0            | <b>PP.</b> P | 809.7 | <i>বঙভ</i> 'চ | \$\$008 | 599.8          | 720.0            |  |
| >>40  | <b>৩</b> ২৬·২ | 8٠٤٥٠ | 2928             | 8٠: وه       | 872.2 | 875.8         | \$84.4  | 2920           | 567.5            |  |
| 2248  | ৩৫৬.৪         | ©89°> | \$55.2           | 952.5        | ಎಾ8.⊅ | ৬৬৬%          | \$45.0  | \$82.8         | @28.5            |  |
|       |               |       |                  |              |       |               |         |                |                  |  |

# পুঁক্রিবাদীদের মুনাফা সম্পর্কে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্দের অভিমত

উল্লিখিত নিঘ'ন্ট, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্দের ভাষায়, বহু পর্নজবাদী "পাহড়েপ্রমাণ অবৈধ মনোফার হিসেব দেয় না যা তারা নিয়ন্দ্রণবিধি ফাঁকি দিয়ে ও কালোবাজারীর মাধ্যমে অর্জন করে।" এগুলো "যুদ্ধোত্তর কালে কয়েকটি শিশ্প

১. উলিখিত গ্ৰন্থ, পৃ: ৫৭২

কর্তৃক অজিতি বিরাটে পরিমাণ মুনাফার উপর যথেণ্ট আলোকপাত করে', আর ''এই বিপ্লে পরিমাণ মুনাফা-বলে ভারতে পর্নজবাদী বিকাশ চলছে ধনতন্ত্রের অপ্রতিরোধনীর নিরম মেনে। ভারতে শ্রমিকদের উপর শোষণ প্রোমান্তার চলেছে। জনগণের ত্যাগের পরিণতিতে গড়ে ওঠা বর্তমান সম্দিধ ভোগ করছে বহু শিলপ। অথচ, যখন কেউ নুনাতম মজুরীর কথা তোলে — বাঁচবার মত মজুরীর কথা কিংবা প্রগতিশীল শ্রমিক আইনের কথা ছেড়েই দিলাম তথন এর বিরুদ্ধে বিরাট শোরগোল শুরু হয় আর সর্বদাই দেখানো হয় শিলেপব আর্থিক বোঝা বহনের অক্ষমতার কথা। যে দেশে জনমতের অভিতত্ব নেই, নেই শ্রমিকদের শক্তিশালী সংগঠন, সেদেশেই সভ্তব ম্যানেজিং এজেন্ট হিসেবে সময় সময় প্রেরা মুনাফার সমান কমিশন দাবী কিংবা শতকরা পনেব থেকে বিশ অথবা তিরিশ কিংবা তারও বেশি লভ্যাংশ বণ্টন আর তারই সাথে শিলেপর পক্ষেক কতথানি বোঝা বহন করা যায় তার ওকালতি।''

#### ভারতীয় অনগণের অর্থ নৈতিক শাসকগোষ্ঠা

স্বাধীনতার পরেও ভারতীয় শিলপাগুলোতে দুত গাঁডতে মালিকানা ও নিরুদ্রণ ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের বিশ্তৃত আলোচনা করেছেন Sri M M. Mehta তাঁর "Structure of Indian Industries" ও Combination Movement in India"-তে। Prof. V. K. R. V. Rao তাঁর "Structure of Indian Industries"-এর ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন:

'ভারতীয় শিল্পগ্রেলতে ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ও আর্থিক সংহতির সাম্প্রতিক প্রবণতার বিশ্বেষণই হলো Dr. Mehta-র সবচেয়ে চিন্তাকর্ষক অবদান। তিনি দেখিয়েছেন যে কয়েকটি ম্যানেজিং এজেন্সী পরিবারের বড় বড় শিল্পগ্র্লোর উপর প্রচণ্ড নিয়ন্থাণ ক্ষমতা রয়েছে। Dr. Mehta সবশেষে সঠিকভাবেই বলেছেন, যে কয়েকটি ম্যানেজিং এজেন্সীর ফার্মেই মালিকানা ও নিয়ন্থাণের কেন্দ্রভিবনের নিভূলি প্রবণতা রয়েছে। অন্যান্য ভয়াবহ বৈশিদ্যের মধ্যে তিনি আমাদের সাম্প্রতিক কালের শিল্পের ইতিহাসে বৃহৎ ট্রান্টগ্রেলা কর্তৃক ক্ষ্মুদ্র ট্রান্টগ্রনোর একত্রীকরণ ও বিশেষণের প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন, আরও দেখেছেন বিপ্লোকার আর্থিক ও পরিচালনবাবক্য ভিত্তিক সম্পদের অধিকারী বড় ট্রান্ট-

২. উলিখিত গ্ৰন্থ, পৃ: ৫৭৩-৫৭৪

গ্রেলার পারস্পরিক একট্রীকরণ। বহু,বিধ অধিকতর ব্যবস্থা যার বৈশিষ্ট্য হলো সীমিত করেকজনের হাতে শিল্প সংক্রান্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন অন্য একটি পর্যায় যেটি Dr. Mehta পাঠকদের নজরে রাখতে বলেছেন। গ্রেম্পূর্ণ প্রতিতানগালোতে ১০০ জন লোকের হাতে রয়েছে ১৭০টি ভিরেক্টারশিপের ভার, এদের মধ্যে ৮৬০টির পদে রয়েছে ৩০ জন লোক: আর এই ৩০ জনের মধ্যে অন্ততঃ ১০ জনের মধ্যে প্রায় ৪০০টি ডিরেক্টরশিপের দায়িত্ব বণিটত হয়েছে। তাই Dr. Mehta-র ভাষায়. ''বাস্তবে ভারতের কয়েকটি মূণ্টিমেয় পরিবারই ভারতের শিল্পজগতের ভাগ্য-নিয়ন্তা। নতুন কোন যুবশক্তি এর প শিল্পগোণ্ঠীতন্দ্র প্রবেশের বড় একটা সুযোগী পায় না। শিল্প সংগঠনের আর যে বৈশিন্টের প্রতি Dr. Mehia দূর্টি আকর্ষণ করেছেন সেটি হলো শৈল্পিক ও আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে ব্যবস্থাপকীয় সংহতি অথবা আলপে-আলোচনাভিত্তিক ডিরেক্টরশিপের মাধ্যমে বিকশিত নিবিড় সম্পর্ক। এই-ভাবে প্রধান ছটি নেতৃত্বদানকারী ভারতীয় ব্যাণিকং এজেন্সী হাউস ব্যাণক, বীমা কোম্পানী ও বিনিয়োগ ট্রান্টগলোর সাথে আলাপ-আলোচনাভিত্তিক নিবিড় সম্পর্ক বজার রেখেছে। ত'ছাড়াও, একই ম্যানেজিং এজেম্সীর অধীন কোম্পানী-গলোতে পর্বজির আন্তর্গবিনিয়োগ ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ম্যানেজিং এজেম্সী হাউসগ**্রলো**তে ব্যাপকভাবে রয়েছে।'

প্রসংগত: লক্ষ্যণীর যে ১৯৬০ সাল হতে বলবংযোগ্য Company Law Reform Act এই ধরণের প্রবণতারোধে প্রণীত হলেও ম্যানেজিং এজেণ্টদের সমগ্র নিরন্ত্রণ কাঠামোর প্রনগঠিনে এমনভাবে সময়ের অবকাশ রেখেছে যাতে পরোক্ষভাবে শিলেপর উপর একই পরিবারের কর্তৃত্ব বজার থাকে।

## আর্থিক গোষ্ঠাভন্ত, স্বন্ধনপোষণ, তুর্নীতি

শিলপ, বাণিজ্য ও পর্নজর ক্ষেত্রে বিশেষ জাত ও জাতিভিত্তিক জনসমাজের অন্তর্ভুত্ত করেকটি পরিবারের নিরুদ্যণের সন্দ্রপ্রসারী তাৎপর্য রয়েছে কর্মসংস্থান ও আর্থিক সন্বোগের দিক থেকে। পরিবার, জাত ও প্রাদেশিকতা ভিত্তিক বিচার-বিবেচনা কর্মচারীব্দের নির্বাচনের সমস্ত ব্যবস্থাটাকেই বিকৃত করে। অধিকন্তর, অর্থের কেন্দ্রীভবন ও করেকটি পরিবারের নিরুদ্রণাধীন জনমতগঠনকারী বিভিন্ন সাধ্যম, যেমন, প্রেস, চলচ্চিত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ব্তিজীবীদের একাংশ ও মধ্য-

<sup>.</sup> M. M. Mehta: Structure of Indian Industries, pp. viii-ix

বিত্ত শ্রেণীর করেকটি অংশকে কিনে নেবার ক্ষমতা দেয়, জাত, সম্প্রদায় ও প্রাদেশিকতাকে কেন্দ্র করে প্রতিন্দরিতাম লক সংগ্রামকে জাগিরে তোলে, মুন্টিমেয় কয়েকজনকে উক্তর কলা ও ক্ষমতা অর্জনের (বৈজ্ঞানিক, কারিগার ইঞ্জিনিয়ারিং ও সাধারণ বিদ্যায়) বৈশ্বমাম লক স্থিবধা দেয় যাদের প্রয়োজন হয় আর্থিক ও রাণ্ট্রীয় যালের জন্য কর্মচারীদের জোগান দেওয়া। আইনসভা, প্রশাসনিক ও সরকারী দপ্তর-গ্রুলা ছাড়াও মাল্যপরিষদের বিভিন্ন ব্যক্তির পারিবারিক, জাত ও সম্প্রদায়গত পটভূমি এমন কি সমাজ সংস্কার, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগ্রুলোর প্রণালীবম্থ বিশ্লেষণ (Mill-এর 'ক্ষমতা-গোণ্ঠী'র উপর পথপ্রদর্শনকারী কাজের আলোকে) সাম্প্রতিক কালের ভারতের বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগ্রুলো, সরকার ও অন্যান্য এজেন্সীগ্রুলোর মধ্যে গভার লিয়ার্জ ও কখনও কখনও বা একীকরণের উপর উম্জবল সমাজতাত্ত্বিক মল্যায়ন করেছে। এরাই ভারতীয় জনগণের মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক জীবনকে গড়ে তোলে। এসব প্রবণতার দ্রুত বৃদ্ধর পর্যাপ্ত সাক্ষ্য দেখা বাছে।

ভারতে এ সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতার বিকাশকে এই প্রেক্ষাপটেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

# রাষ্ট্র ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতর বোঝাপড়া

ভারতে পর্নজবাদী অর্থানীতির স্বার্থেই এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সরকারী ক্ষেত্রের ট্রেড সম্প্রসারণের দরকার হয়ে পড়েছিল। জীবনযান্তার উধর্বতর ব্যরবৃদ্ধির জন্য সাধারণ মান্বেরের অবস্থার ট্রেড ক্রমাবনতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধানা
অসন্তোষের মোকাবিলার কিছ্ সমাজ-কল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণের দরকার হয়।
সামগ্রিকভাবে পর্নজিবাদী অর্থানীতির পক্ষে ক্ষতিকর ক্রেকটি পর্নজিবাদী গোণ্ঠীর
বে-আইনী ও অসাধ্র উপায়ে ম্নাফা অর্জনের অস্বাভাবিক অস্থিরতার মোকাবিলায়
কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ; পাকিস্তানের দিক থেকে আগ্রাসননীতিও ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ
গোলমালের মোকাবিলায় রাজ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় সামারক ফ্রাদানবের সংরক্ষণ ও
বিকাশের স্বার্থে বিপাল প্রতিরক্ষা ব্যয়; জটিল ও প্রতিশবন্ধানী জাতীয় পরিস্থিতির
সম্ম্থীন হয়ে কংগ্রেস সরকার কর্তৃক গৃহীত অদ্উপ্রেণ ও অভিজ্ঞতাম্লক
নীতিসমূহ, দেশে ঝড়ের গতিতে সমাজতাশ্রিক ধ্যানধারণা ও আন্দোলনের প্রসার
আর কংগ্রেসের নিজের পতাকাতেই সমাজতাশ্রিক ধ্যানধারণা ও আন্দোলনের প্রসার

করা—এ সব ঘটনা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভূমিকা সম্পর্কে পর্নজবাদী শ্রেণীর মনে কিছ্টো গ্রাসের সন্তার করে। অবশ্য ইদানিং এর্প ভর কেটেছে আর যে সরকারী ক্ষেত্র সম্পর্কে সরকারী নীতির যথার্থ মল্ল্যাবধাবনের পরিণতিতে ঐ শ্রেণীর মনে আত্মপ্রত্যায়ের অন্ভূতি জন্মেছে। পর্নজবাদের সমর্থনে সরকারের দায়িরস্পীল কতব্যাগ্রিদের ম্ব্যর্থহীন উদ্ভির ফলেই এটা ঘটেছে।

নয়া শিল্পনীতির ভাষা ও অন্তর্ধস্টুর মূল্যায়নে পরিবর্তিত আবহাওয়ার বর্ণনা সঙ্গতভাবেই Charles A. Myers এইভাবে দিয়েছেন:

'দ্রুত শিল্পায়নে বেসরকারী উদ্যোগের ভূমিকা সম্পর্কে নরমপাহী মনোভাব ও প্রশংসা ঘোষিত নীতি ও উক্তির বেশ বিরোধী যেগুলোর প্রতি বেসরকারী ক্ষেত্রের সংযত সমর্থন দেখা গিয়েছিল। এটা আরও লক্ষ্যণীয় এই কারণে যে ব্যবসায়ী সমাজের যে সব মনোভাব ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় সেগুলোতে সরকারী কাজের নমুনাগতভাবে সাসমঞ্জস্য মাল্যধারন কিংবা সম্পান্তিতাবে ব্যবসায়ীরা যে মানসি-কতা নিয়ে কাজ করে তার সঠিক নির্দেশক নয়। কিন্তু এ ব্যাপারটার জনবর্ধমান ম্বীকৃতি এসেছে যে, যেমন ধরা যাক, বাডতি ইম্পাত কারখানার আবশ্যিকতা সত্তেও তার মালিকানার পরিবর্তে বেশি গ্রেত্বপূর্ণ দিক হলো তার দ্রুত স্থাপনা। भवकात ७ वावभाशी भटल धरे विश्वामरे वाष्ट्राह्म रच भवकाती ७ विभवकाती स्करा পরস্পরের দ্বার্থারক্ষণকারী ও পরিপারক, বিরোধী নয়। ১৯৫৬ সালের প্রস্তাবের বিশ্লেষ্যণে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের সংগে কার্যারত একজন আর্মেরিকান অর্থানীতি-বিদ্র বলেছিলেন, "জাতীয় সম্পদ ও উপযোগের ক্ষেত্রে উৎপাদনরত দ্ব একটি শিলপ ছাড়া, সরকারী ক্ষেত্রের আওতায় পড়ে এমন বেসরকারী শিলপগ্রলোর জাতীয়-করণের স্বাংগীণ কর্মসূচী পরিত্যাগ করেছে।" সরকার তার ''সমাজতাশ্বিক ধাঁচের সমাজ গঠনের" পরিকল্পনা কোন ক্রমেই ত্যাগ করেনি যদিও শিল্পায়নে বেশি গতি সম্পয়ের দিকে গার ও আরোপ করেছে আর এর অর্থ হলো বেসরকারী উদ্যোগকে প্ররোপর্নার ব্যবহার করা। যে সব ক্ষেত্রে দ্বাধীনভাবে ব্যবসায়ীরা সম্ভোযজনক কাজ করছে সেখানে ভারতসরকার তার সীমিত মূলধন ও ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতাকে বায় করতে চাইছে না। · সম্ভবতঃ এটা সতা যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ঐতিহ্যবাহী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগ লো ও সমাজতান্ত্রিক থাঁচের সমাজ গঠনে অভি-লাষী সরকারের মধ্যে সঙ্গতি বিধানের প্রথম ও সবচেয়ে কঠিন পর্যায়টা সমাপ্তির · মথে।"8

8. C. A. Myers: Industrial Relations in India, pp. 48-49.

#### বুর্জোস্বাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মতামত

অধিকতর নিরপেতা লাভ করে ভারতীয় ব্র্লোয়া শ্রেণীর কিছ্ লোক জনগণের একাংশকে খুশী করার প্রয়াসে সরকার কর্তৃক গৃহীত বল্যাণমূলক কাজে 'আর্থিক অপচয়' দ্বৌকরণে সবকারের উপর চাপ সূর্ণিট করছে। তাছাড়া তারা দুটি भांक्रिकारित मर्था नाना रकोशलयाङ विराम नीछि वर्षान करत मार्किन याकताराष्ट्रेत নেতৃত্বাধীন বিশ্বপঞ্জবাদী জোটে যোগ দিয়ে নিজেব একাত্মীকরণের পক্ষে ওকার্লতি করছে'। সরকারকে এ পরামশই তারা দিছে বিদেশী প'ৰ্নজ্বাদী গোষ্ঠী ও সরকারণ লোর মধ্যে অধিকতর প্রতায় সৃষ্টি করতে যাতে তারা ভারতকে আরও বেশি আর্থিক সাহায্য দেয় ও বিনিয়োগ করে। এমন সব অপচয়কারী ব্যবস্থা গ্রহণ थ्यक वित्रच थाकरं जाता मतकावरक हाल निरुद्ध राग्नु ला झनगरनत मर्था मिथा আশা জাগিয়ে হতাশার কারণ হতে পারে ও যার পরিণতিতে তারা বিদ্রোহও করতে পারে। এককালের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ যেমন শ্রীরাজাগোপালাচারী, রংগ প্রমূখ ও পণিডত নেহরুর গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন নেতার মধ্যে নানা বিরোধ এই প্রবণতারই সাক্ষ্য দিয়েছিল। নেহর ও রাজাজী দ্বটি ঝোঁকের প্রতীক ছিলেন—নেহর ছিলেন পাবেরি মতের ধারক ও রাজাজী পরেরটির। কংগ্রেসের ভিতর এমন কি ক্যাবিনেটের ভিতরেও মোটাম্রটিভাবে এই দুটি দুণিটভঙ্গির মধ্যে ক্ষমতা অর্জনের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। দুই পূথক মতের দিক থেকে পণ্ডিত নেহর; ও মোরারজী দেশাই সকলের দূর্ণিটতে পড়েছিলেন যদিও রাজাজীর সব মতে মোরারজী দেশাই সায় দেন নি।

ব্রজোরা শ্রেণী ও ব্রজোরা রাজনীতিকদের দুই গোণ্ঠীর মতামতের মধ্যে যে পার্থকাই থাকুক না কেন খুব সংগত কারণেই এটা ব্রুতে হবে যে উভর পক্ষই কিম্তু মোলিক অর্থে ধনতার্বাদের সংরক্ষণে ঐকান্তিকভাবে নিরত, যে ধনতারের রূপ ও ভিন্নতা যাই হোক না কেন। এই দুটি দুটিকোণ ভারতে প্রীজবাদের কাঠামোগত রূপ ও তাকে স্বাদ্যু করার ব্যাপারে প্রক্রপর বিরোধী ধারণা ব্যক্ত করেছে।

#### কংগ্রেস সরকারের কৃষিনীতি

আমার প্র'বতা গ্রন্থ ''Social Background of Indian Nationalism''-এ ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান প্রধান সমস্যার উল্লেখ করেছি। আমরা এ কথা জার দিয়েই ব্লেছি যে ভারতের জাতীয় অর্থনীতির প্নার্গঠনের

সগস্যার কেন্দ্রই হলো কৃষি-সমস্যা। আমরা আরও বলেছি যে কৃষি বিষয়ক সংকটের সমাধান তথনই হতে পারে যথন, প্রথমতঃ ভূমি সন্দর্শধীয় সংপত্তি সন্পর্কের সামাগ্রিক বিপ্লব ঘটবে; ন্বিতীয়তঃ, কৃষি উৎপাদনে যথোপযুক্ত আর্থিক অবস্হা স্থিট হবে; তৃতীয়তঃ, উৎপাদন কৌশলের উন্নতি বিধানে চাষীরা স্থোগস্থাবিধা পাবে; চতৃথিতঃ, উৎপাদনে এতট্বকু অবদান না রেখে যে বিরাট সংখ্যক মান্য কৃষির উপর চাপ স্থিট করেছে তাদের অপ্রধান শিলপ ও ত্রিপর্যায়ী কাজে নিযুক্ত হবে আর পঞ্চমতঃ, সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনের সংগে স্ক্রিক্স্যা কৃষি-উৎপাদনের পরিকল্পনা রচিত করে।

আমরা সংক্ষেপে কংগ্রেস সরকারের কৃষিনীতি ও কৃষি ও সামগ্রিক জাতীর অর্থানীতির উপর তার প্রভাব পর্যালোচনাকরবো। আমার আর একটাপ্রন্থই "Rural Sociology in India"-তে খ্যাতিমান বিদন্ধব্যক্তিদের সমীক্ষা আর সরকারী ও অন্যান্য বিভিন্ন কমিটির নানা উক্তির উল্লেখ করে আমরা উন্নয়ন প্রবণতার দিকটা আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। প্রথমেই আমরা কংগ্রেস সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রধান প্রধান ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো এবং কৃষি অর্থানীতি ও সামগ্রিকভাবে কৃষি সমাজের উপর তাদের ফলাফল পরীক্ষা করবো।

#### সরকারী ব্যবস্থা

সরকারী ব্যবস্থাগনলোকে নিম্মলিখিত শ্রেণীতে বিনাস্ত করা যেতে পারে:

- क) विमामान कृषि প্रधात विकास ও উন্নয়নকলেপ গৃহীত ব্যবস্হা।
  - ১) চাষের জন্য কোন্ কোন্ ধরণের জাম উন্ধার।
  - ২) মুখ্য ও গোণ জলসেচ প্রকলপ রুপায়ন—তাদের মধ্যে কয়েকটি হবে বহু-মুখ্য বিশিষ্ট।
  - o) উন্নত বীন্ধ. সার, যন্দ্রপাতি ও কীটনাশক ওষধের উংপাদন।
- খ) ভূমি সম্পর্কের সংস্কারে গৃহণীত ব্যবস্থা
  - ১) ক্ষাতিপরেণের ভিত্তিতে মধ্যবর্তী ভূ-স্বত্বাধিকারীদের সম্পত্তির অধিকার অর্জন (জমিদার, তাল্কদার প্রভৃতি)—কয়েক ধরণের সম্পত্তি যেমন, গ্রহসংলন্দ কৃষিজ্ঞাম, বাস্ত্র প্রভৃতি ছাড়া।
  - ২) বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের শ্বারা জমির ভবিষ্যৎ অধিগ্রহণের উপর সীমা-

#### রেখা আরোপ।

- খাজনা হ্রাস, প্রজাদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তাদান ও জামর উপর
  নির্দিণ্ট ক্ষতিপর্রণের মাধ্যমে স্থায়ী অধিকার অর্জানের সন্যোগ দেওয়ার
  জন্য, জামদারের নিজেরচাষের জন্য নির্দিণ্ট পরিমাণ জাম রাখার অধিকার রেখে প্রজাম্বত্ব সংস্কার।
- ৪) জমি কেনাবেচা, বংধক ও ভাড়া খাটানো ও ইজারা দেওয়ার উপর সামা-রেখা আরোপ।
- গ) পাওনাদারদের উৎপণ্ডিন থেকে কৃষকদের রক্ষা করার ব্যবস্থাদি
  - ১) মহাজনদের ঝণদান নিয়ন্ত্রণে অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ।
  - ২) ঋণ আনু পাতিকহারে কমানোর ব্যবস্থাদি নেওয়।
- ঘ) গ্রামাণ্ডলের সংগঠন বিকাশে ব্যবস্থা গ্রহণ যাতে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থ-নীতির শক্তিব্যাণ্ড ঘটে।
  - সর্মাণ্ঠ উন্নয়ন বক ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা প্রকলপ।
  - छ। श्वामीय मान्यस्त्र जीवत्नत्र मत्नात्रस्त श्रोहसात्र माद्यास्य नजून मः गर्ठन मृष्टि ।
    - ১) সমবায় সমিতি, বিকাশ মন্ডল, গ্রাম পণ্ডায়েত ও ন্যায় পণ্ডায়েতের প্রতিষ্ঠা।
    - ২) গ্রামাণ্ডলে কিছ্ কিছ্ ক্ষরে ও গৃহশিশেপর সাহায্যে ব্যবস্থা গ্রহণ। গৃহীত ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া

গ্রামাণ্ডলে গণবেকারত্বের প্রধান সমস্যার উপযান্ত সমাধানে কোন গা্র্ড্পণ্ণ ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি । ক্ষেত মজ্বরা কৃষকদের এক-তৃতীয়াংশ হলেও তাদের জমি দেওয়া হয় নি কিংবা সহনশীল জীবন ও জামিতে কাজের অবস্থাও তারা পায় নি । যেমন David Mandelbaum বলেছেন, "সবচেয়ে নীচু জাতের লোকেরা যারা প্রধানতঃ ভূমিহীন কৃষক, জলসেচ প্রকলপগা্লো ও জামি পা্নব'ল্টনের কর্মসন্চী থেকে প্রায়ই কিছন্ পায় না । কোন কিছন্ সা্র করার কোন অবলম্বনই নেই তাদের, কিংবা নেই এমন কিছন্ যার উন্নতি তারা করতে পারে আর তাই তারা আর্থ'-সামাজিক দিক থেকে বিক্তে । উন্নয়ন প্রকলপগা্লোর জন্য বরং প্রায়শ অন্যান্য গ্রামবাসী ও তাদের মধ্যেকার ব্যবধানটা কমছে না বরং বাড়ছে ।" বি

c. India's Villages (A Collection of articles originally published in the Economic Weekly of Bombay), p. 15.

# কৃষি সংস্কারের প্রাণকেন্দ্র সম্পকে অধ্যাপক গ্যাড্গিল ( Prof. Gadgil )

ভারতে 'কৃষি সংস্কারের প্রাণকের" সম্পর্কে, যেমন, কৃষি উৎপাদনের সংগঠন, বিশেষ করে, তার আয়তন ও এককের কাঠামো সম্পর্কে Prof. Gadgil খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে. 'কৃষি উৎপাদনের বিদামান ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করেই সরকারকে সন্তুট থাকতে দেখা যাছে এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা ও কাজের সংগঠনে কোন আমূল পরিবর্তনের কোন প্রশ্তাব সে কবে নি।'' এ ধরণের পরিবর্তন প্রচলিত কৃষি উৎপাদন সম্পর্কের কাঠামোতে একটা—বিপ্লবকেই বোঝারে যা সমাজের বিপল্ল সম্পত্তির মালিক প্রেণীর মোল প্রার্থ সংরক্ষণকারী কংগ্রেস সরকার আনতে পারে না। তাছাড়া সম্প্রতি তার সমবায় চাষের ক্লোগান ও কর্মস্টার পক্ষে আয় পরিক্ষার বোঝায় কেমন করে সরকার নিজেই তার পূর্ববর্তা ব্যবস্থাদির ব্যর্থতা স্বীকার করেছে। অবশ্য, গ্লোগানিটর যথাযথ পরীক্ষান্তে আমরা দেখবা যে তার কৃষি নীতিতে কোন মোলিক পরিবর্তন সে চাইছে না; যেমন কিছুটা অদলবদল সহ কৃষি সমাজের গ্রেণী কাঠামোকে বজায় রাখা।

#### ভূমি সংস্থারের সমালোচনা

সরকার প্রবর্তিত ভূমি সংস্কার বিষয়ে অসংখ্য গবেষণা প্রমাণ করেছে যে গ্রামীণ সমাজের মূল শ্রেণী কাঠামোকে তারা পরিবর্তিত করতে পারেনি বরং পর্রাতন জমিদারদের এক নতুন ধরণের জমির ধনী মালিক শ্রেণীতে র্পান্তরিত করেছে। যদিও তারা বেশ কিছ্ প্রজাক্ষককে স্বত্বান কৃষকে পরিণত করেছে, তব্ বিরাট সংখ্যক দরিদ্র কৃষক ও প্রজাক্ষক তাদের চরম দারিদ্রের দর্ন ক্ষতিপ্রণ দান ও জমি ক্রয়ে অক্ষম হয়ে জমিতে নিরাপত্তাহীন কৃষকের পর্যায়ে নেমে এসেছে যা বর্তমান প্রতিযোগিতাম্লক বাজার অর্থনীতিতে তাদের খেত মজ্বরদের বাস্ত্ব মর্যাদ দিতে পারে মার্র।

ষেমন Prof. Thorner কিছ্ না ঢেকেই বলেছেন, "সামাজিক দিক থেকে অনুমতদের জন্য প্রণীত লোক দেখানো ভূমি সংস্কার আইন ভারতের গ্রাম্য কাঠামোর মৌল পরিবর্তন আনতে পারেনি। মুন্টিমের গোষ্ঠীতদাই এ সব আইনের স্থোগ নেওয়ার যথেট বুন্ধি ও ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া আইনগুলোর

e. Prof. D. R. Gadgil: Presidential Address at Allahabad, 1954.

বড় বড় ছিপ্ত তাদের কোশলগত নানা স্থোগও দিয়েছে। আইনসম্মতভাবেই হোক আর বেআইনী করেই হোক নিজেদের চাষী বলে চালিয়ে গ্রামের ম্বিটমের কয়েকজন ভারতের গ্রামগ্রেলাতে নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে যাছে। ক্ষমতার কেন্দ্রবিদ্দর্তে তাদের অবিরাম অবস্থানের অথিই এই যে গ্রামাণ্ডলে "উৎপীড়কের শান্তগ্রেলা নিরস্তর শক্তভাবেই কাজ করে যাছে।" ব

জমিদারী উচ্ছেদ ও জমিতে সম্পত্তি সম্পর্কিত অনুরূপ আইনকান্ন, অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, নিম্নালিখিত চ্যুটিগুলো থেকে ভূগছে ঃ

- (১) 'কৃষক শব্দটির অতি অস্পণ্ট সংজ্ঞা আসল চাষীর চেয়ে বাস্তবে মালিকদেরই ভূমি সংস্কার আইনগুলোর ব্যাখ্যা বেশি সুযোগসুবিধা দিয়েছে।
- (২) এই সব আইনকান,নের ছিদ্রগ্রলো ভূমি স্বত্বাধিকার বজায় রাখতে ভূমির মালিকদের নানা স্ববিধা দিয়েছে।
- (৩) জমিদার কিংবা অন্তর্বতী শ্রেণীকৈই দিতে হবে ক্ষতিপ্রণ অথচ চাষী বা প্রজাদের নিকট স্বত্বাধিকার হস্তান্তরিত হবার কথা। স্বাভাবিকভাবেই ধনী চাষী ও প্রজাদের একটা অংশই ক্ষতিপ্রণ দানের ক্ষমতা ভোগ বরে বলে জমি ক্রয়ের সামর্থও রাখে। আইনপ্রদন্ত স্ববিধা তাই দরিদ্র চাষী ও প্রজাদের এক বিরাট অংশ নিতে পারে না। তাছাড়া, ঐ আইনের পরিণতিতেই দরিদ্র প্রজাদের এক বড় অংশকে, যারা জমি বিনতে অসমর্থ, অরক্ষিত করেছে ও ভূমিহীন খেত মজ্বরের পর্যায়ে প্রায় নামিয়ে দিয়েছে—বর্তামান অগ্বণতি ভূমিহীন মজ্বরদের সংখ্যাটাই বেড়েছে তার ফলে।
- (৪) কৃষি অণ্ডলে এ ব্যবস্থা আইনসংক্রান্ত শ্রুতার আবহাওরা সৃণ্টি করেছে। ভূমিম্বত্বাধিকার, জমি থেকে প্রজা ও উপপ্রজাদের উচ্ছেদ প্রভৃতি নিয়ে নানা বিবাদ ও মামলা গ্রামের পরিমন্ডলকে উত্তেজনাপার্ণ করে রেখেছে।

কৃষি আইনের উপর বিশেষজ্ঞ একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক তীক্ষাভাবে মন্তব্য করেছেন, "বদি ভারতের সাম্প্রতিক কৃষি ইতিহাস কিছ্ন প্রমাণও করে থাকে সেটা হলো এই যে কিছ্ন না করা বা বলাটাই ছোট ছোট ছাথগাতি ও ভীর্ন পদক্ষপের তুলনাম ভূম্বামীদের অধিকতর পছন্দ। ভারতীয় পরিন্থিতিতে যদি অক্ষণক ভূম্বামীদের নীতি একেবারে বাদ না দিতে পার তবে তুমি গ্রামের মন্তিমেয় গোষ্ঠীয়ান্ত লোকদের জমিদারে পরিন্ত হওলা থেকে বাধা দিতে পারবে না। কৃষক

<sup>9.</sup> Daniel Thorner: The Agrarian Prospect in India, p. 79

নয় এমন ভূম্বামীদের সম্পত্তি আয়ের দরজা তুমি একট্ খুলালেই—আর তা তোমাকে করতেই হবে যতক্ষণ মাঠে শ্রম বিনা ভূসম্পত্তির মালিকানা তুমি জিইয়ে রেখেছো—তুমি গ্রামীণস্তরে ক্ষমতা কেন্দ্রীভবনের সমন্ত প্রকার দোষগালোকে দল্লাকি চালে চলে আসতে দেখবে। যতদিন কিছ্ কৃষক ভূমিহীন অথবা খ্ব কম জামর মালিক থাকবে তারা অক্ষিষ ভূম্বামীদের বর্ণার পাত্র হবেই। সংগঠিতভাবে এড়ানের কোশালের সমস্ত জগংটাই, যার নিদশান বহ্-সংখ্যক গ্রামেই রয়েছে, বিরামবিহীন ভাবেই চলবে।

সংক্ষেপে, পর্নজবাদী দ্থিতভংগীর দর্ন কংগ্রেস সরকার একটা ব্যবস্থা নেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে যদিও তা আসল উদ্দেশ্যটির র্পায়নের পথে একেবারেই প্রথম অপরিহার্য ধাপ। সেটা হলো জমির প্রকৃত চাষীকে জমি হসতান্তর। সমসত অনহসের দেশের ইতিহাসই বলে কেমন ভাবে এই প্রার্নভক অথচ অপরিহার্য ব্যবস্থাটা ছাড়া কৃহি-অর্থনীতির নবর্প দান এবং কৃষকদের দারিদ্রের অবলোপনের জন্য গৃহতি আর সব ব্যবস্থাই ব্যর্থ হয়েছে। একই সত্যের সাক্ষ্য দিছে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের কৃষির ইতিহাস। শৃথ্য তাই নয়। আমরা আরও বলতে পারি যে এ পদক্ষেপ যতক্ষণ না নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ কৃষি অঞ্চলে উন্নত কৃষি কিংবা সামাজিক শান্তির দেখা মিলবে না। চাষীদের সবচেয়ে বড় ক্র্যা জনির জন্য, আর এ ক্ষ্যো না মিটলে কিষাণ সমাজ চিরকালই অসন্তৃণ্ট হয়ে থাকবে আর জমির জন্য স্বতঃশ্বর্ত ও সংগঠিত সংগ্রাম স্বর্ব করবে।

#### সংগতিসম্পন্ন চাষীদের স্বযোগস্থবিধা গ্রহণ

যেহেতু জলসেচ ব্যবস্থার স্থাবিধা, বীজ, আরও উন্নত যদ্পাতি চাষীদের বিনা প্রসায় দেওরা হয় না, বরং সেগ্লোর বিনিময়ে অর্থ দিতে হয়, সেহেতু সে সব স্থাবিধা স্থোগের সদন্যবহার, যেমন সম্মিট উন্নয়ন ম্ল্যায়ন রিপোর্ট বলছে, কেবলমাত সংগতিসম্পন্ন চাষীরাও করতে সক্ষম।

মহাজনী কারবারের দোষগা, লোকে নিয়দ্যণ করার সরকারী ব্যবস্থাগা, লোর ফলাফল খাব ভাল হয় নি। তার প্রমাণ মিলেছে গ্রাম্য ঝণ সাভে ও অন্যান্য গবেষণায়। ভাছাডা মহাজনদের ধরণটাই পালেট গেছে। সংগতি সম্পন্ন চাষী

৮. পুৰ্বোক্ত গ্ৰন্থ, গৃ: ৮২

বা জমিদাররা সমবায় সমিতি ও এই ধরণের সংস্থাগালোতে তাদের প্রাধান্যপর্ণ অবস্থানের সাহায্যে আগেকার দিনের মহাজনদের মতই নানা উপায়ে ও বিভিন্ন বেশে একই প্রকার লাভুঠনকার্য চালিয়ে যাছে।

#### ধনিকশ্রেণী দারা নিয়ন্ত্রিত গ্রামীণ সংস্থাগুলো

সকলেই মনে করেন যে কৃষি পরিন্থিতির উন্নতিককেপ সরকারী নানা ব্যবস্থা হতে উভ্তৃত বিভিন্ন সংগঠনগ্লো কৃষি সমাজের ধনী লোকদেরই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শান্তিবৃদ্ধিই করেছে। সমণ্টি প্রকল্প ম্লোয়ন রিপোর্ট এ ঘটনার কথা বলেছে এইভাবে, "বিভিন্ন গ্রামীণ সংগঠনের সদস্যভূত্তির নম্নাখানা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে সংগঠন সমবায় সমিতি, বিকাশ মন্ডল, গ্রাম পণ্ডায়েত কিংবা ন্যায় পণ্ডায়েত যাই হোক না কেন, তাদের অধিকাংশ সমস্যাই এসেছে বড় বড় কৃষক পরিবার থেকে। ছোট চাষী কিংবা ক্ষেত মজনুরদের এ সব সংস্থায় কোন স্থান নেই বললেই চলে। 'ঠ

বিরাট বিরাট সমণ্টি উন্নয়ন প্রকলপগ্রেলা তাদের সমণ্টি প্রকলপ ও সম্প্রসারণ পরিষেবা প্রধানতঃ কৃষি সমাজের ধনিক শ্রেণীকেই বেশি সূ্যোগস্বিধা দিয়েছে।

সমণি উন্নয়ন প্রকলপগ্রলো বহু পশ্ভিত ব্যক্তি ও সংগঠনের শ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। গ্রামের জনগণের উপর এদের প্রভাবের ম্লাায়ন করেছেন Prof. Wilson, Prof. C. Taylor, Prof. Oscar Lewis, Prof. Opler ও তাঁর দল, Prof. Mandelbaum, Prof. Dube, Dr. Chapekar, Dr Sangave প্রমুখ পশ্ভিতেরা। প্রকলপ ম্লাায়ন সংস্থা ও বিশেষ কমিটি-গ্রোও স্ক্রম্থভাবে এ সব বিরাট ও বায়বহুল প্রকলপগ্রেলা নিয়ে গ্রেষণা করেছেন বাদের লক্ষ্য হলো একটা সম্ভ্র কৃষি ও বস্তুগতে ও কৃষিগতভাবে উন্নতিশাল গ্রামীণ সম্প্রায় গড়ে তোলা।

#### বিপজ্জনক প্রবণতা

বিশেষজ্ঞ ও সবকারী মূল্যায়ন কমিটি ও সংস্থাগ্রলোর রিপোর্ট ও গাবেষণা-পত্রে নিম্মালিখিত ভ্রাবহ ফলাফলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে :

a. Evaluation Report, 2nd Years Working of Community Projects, Vol. I, pp. 139-141.

- (ক) সংগতিসম্পন্ন চাধীরাই উন্নয়নের স্বোগস্বিধাগ্বলো প্রধানতঃ ভোগ করেছে।
- (খ) গ্রামীণ জনগণ কর্তৃ ক সাহায্য দানের ব্যাপারটা জনগণের নিমুবর্গের লোকদের কাছে বড় বোঝা দবরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- (গ) এ সব অগুলে পরিবর্তন আনমনে উশ্ভূত সংস্থাগ্রলায় গ্রামের জনগণের উচ্চ বর্গের লোকদেরই আধিপত্য রয়েছে ও সেগ্রলাতে দরিদ্রতর মান্যের কোন ভূমিকা নেই।
- ছে) প্রকলপণ,লো কর্তৃক সৃষ্ট প্রারণ্ডিক উৎসাহ নিশ্বতর জনগণের মধ্যে ধীরে ধীরে লোপ পাছে।"<sup>>0</sup>

#### নতুন ধরণের ছন্ত ও সংঘাত

কংগ্রেস সরকারের কৃষিনীতি করেকদিক থেকে কৃষি সমাজকে প্রভাবিত করেছে। সামস্ততাশ্বিক ও আধা-সামস্ততাশ্বিক জমিদারদের মত প্রাতন করেকটি শ্রেণীকে তা পংগ্র করে দিরেছে। বরং সংগতিসম্পন্ন চাষীদের একটা শ্রেণীর সংহতি ও শক্তিব্রুদ্ধি করেছে। দরির ও মধ্যবিত্ত চাষী সম্প্রদার, ক্ষেত মজরে ও গ্রামীণ জনগণের নিমুত্র অংশের লোকজনদের কথা ধরলে, কৃষি নীতির বাশ্তবারন অন্যান্য কর্মন্দ্রীগ্রেলাস্থ তাদের বৈষ্য়িক জীবন্যান্তার কোন উন্নতি ত করেই নি বরং তাদের প্রচলিত অবস্থার আরও অবন্তি ঘটিয়েছে।

আমরা প্র'বতা এক সমীক্ষার বলেছি, ''সরকারের কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে গ্রেটি বাবস্থাগ্লোর ফলপ্রতি হিসেবে, ন্বাথের একটা তীর সংঘাত ও তারই পরিণতি-ন্বর্প উল্ভূত সামাজিক ফাটল গ্রামাঞ্জে দেখা যাছে। একদিকে রয়েছে সম্ভিশ্লালী চাষী, জামদার, মহাজন, ব্যবসারী ও গ্রামের জনগণের মধ্যেকার কিছু ধনী লোক, অন্যাদিকে রয়েছে মধ্যবতা ও ছোট চাষীরা ক্ষেত্র মজরদের বিরাট বাহিনী ও ধ্রসপ্রাত্ত অকৃষি জনসংখ্যা । আমরা আগে ত বলেইছি, সামাজিক জাতপাত ও আর্থিক গ্রেণীগ্রো নিবিড্ভাবে সম্পর্কথ্য । ফলে গ্রেণীসংঘাত অনেক সমরই বিভিন্ন জাতের সংঘাতও ব্রবিয়ের থাকে। এইভাবে গ্রামাঞ্চলগ্রেলা নতুন নতুন জাতের সংঘাতে ভরে উঠেছে। এগ্রেলা দেখা যায়

১০. পুर्वाख बिर्लाई, नृ: ১৪০-১৪১

কথনও কথনও নির্বাচনকালে. কখনও বা অর্থনৈতিক সংগ্রামে. আবার কথনও বা স্থানীয় সংগঠনগালোর সংঘাতের মধ্যেও। উত্তেজনার নতুন নতুন নমানা প্রকাশ্য মধ্যে চলে আসছে। এদের বিশ্তৃতিও ঘটছে বেশ।">>

বিভিন্ন সরকারী ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামাণ্ডলে যে সব পরিবর্তন স্টিত হয়েছে তার ফলশ্র্বিততে গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দর ক্রমশঃ বাড়ছে আর তারা জাতপাত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক পটভূমিতে তাদের মধ্যে উত্তেজনা, বৈরিতা ও সংঘর্ষ বাড়াচ্ছে। এদের প্রেরা গ্রেম্ব অন্যাবন ভারতীয় সমাজের সামগ্রিক বিকাশের গতিকে ব্রশ্বেত দরকার।

বাশ্তবে, কৃষি অর্থনীতির বিকাশের বর্তমান প্রবণতা স্পণ্টতই বলছে যে, যে সরকার মিশ্র অর্থনীতি ও উৎপাদনের মনাফা লাভের ব্রজারা অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্বাসী সে উপনিবেশিক অর্থনীতিব মোলিক সমস্যা তথা কৃষি সমস্যার সফল সমাধানে অক্ষম। অন্ততঃ এই তত্ত্বের ভিত্তিতে কৃষি সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে না। বস্তুতঃ সমস্ত গ্রেম্পূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা, যেমন, খাদ্য, কর্মসংস্থান, উন্নতত্ব জীবনযান্তার মান, লঘ্ শিংপগ্লোতে গতি সঞ্চারকারী জনগণের ক্রমক্ষমতা প্রভৃতি এখন ও সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছে।

#### সরকারের সাধারণ অর্থনৈতিক নীতি

কংগ্রেস সরকার বিটিশ শাসন থেকে উত্তর্রাধিকার স্ত্রে প্রাণত একটা অনগ্রসর উপনিবেশিক জাতীয় অর্থনীতিকে স্দৃদ্ শিলপায়নের ভিত্তিতে সম্দিধশালী, স্বাধীন ও ভারসাম্যযুক্ত অর্থনীতিতে রুপান্তরিত করার উদ্দেশ্য সামনে রেখেছে। আমরা আগেই দেখেছি যে সরকার মিশ্র অর্থনীতির মৌলিক স্বীকার্যের গভেই এই রুপান্তর সাধনের সিন্ধান্ত নিয়েছে। এ কাজ সম্পাদনে সরকার নিয়ালিখিত দুটি সমস্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ঃ

- (১) পরন্পরাগত উন্নয়ন পরিকল্পনাগ**্লো**র আর্থিক সন্পদ সংগ্রহ কেমন ভাবে করা যাবে ?
- (২) ধনতান্দিক অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে এসব সম্পদ স্থিত কেমন ভাবে হবে ?
- 55. Transaction of the Third Congress of World Sociological Congress, Vol. I, p. 276

বিটিশদের কাছ থেকে উত্তর্রাধিকারস্ত্রে পাওয়া ভারতের অনগ্রসর ওপনিবেশিক অর্থনীতির প্রার্থান্নক পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রদারণে পর্যাক্ত সম্পদ ছিল না। কংগ্রেসের সামনে তাই সর্বপ্রথম সমস্যা ছিল কতথানি দ্রুত সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়। তাছাড়া, জাতীয় অর্থনীতির ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে প্রতিশ্রন্থিকে তারা সম্পদ বৃদ্ধির যে কোশলই উম্ভাবন কর্ক না কেন তা হবে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির গভাজাত। এর অর্থ হলো এই যে সম্পদ বর্ধনের প্রক্রিয়াকে এমনভাবে পছন্দ করতে হবে যাতে প্রথমতঃ, প্রজিবাদী ও অন্যান্য সম্পদশালী শ্রেণীগ্রন্থলা অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হবে আর ন্বিতীয়তঃ বর্ধিত সম্পদকে হাতে রাখতে এই সব শ্রেণীকে ততদরে স্ব্যোগ দিতে হবে যতদ্বে তারা তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে যথেন্ট উৎসাহ পেতে থাকে।

#### দেশীয় সম্পদের দিশুণ নিকাশন

াশলপ ও কৃষি প্রকলপগ্রলোর বাস্তবায়নে পর্বাজ সংগ্রহে সরকার যে সব অভ্যন্তরীণ পর্ন্ধতি নিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে মজতে স্টালিং ভাস্ডার, ঘাটতি বায় ও ভারী পরোক্ষ কর ব্যবস্থা। তবে এখন এ তিনটে উৎসমুখই প্রায় শা্কিয়ে এসেছে। কয়েকটি বুর্জোয়া অনুমানের সংগে সংগতি রেখে সরকার অন্য কয়েকটি রিজার্ভের দিকে তাকায় নি। উৎপাদন ব: দিবে স্বার্থে যে সব ভাস্ভারের দিকে তাকানো উচিৎ ছিল সেগলো হলো ধনিক শ্রেণীর হাতে মজতে বিরাট পরিমাণ দ্বর্ণভাষ্ডার, রাজ্ঞা, জামদার ও পর্বজ্বাদীদের সণিত বিপাল পরিমাণ অর্থা, শিল্পপতি ও সম্পদশালী অন্যান্য গোষ্ঠীর ব্যারা গোপনে ও অসাধ্য উপারে সণিত পাহাড় প্রমাণ টাকা, ধর্মীয় ও অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠান ও ট্রাস্টের হাতে প্রচুর টাকা প্রসা, ভারতে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের পরিণতিতে ম্নাফা প্রভৃতি। প্রয়োজনের তুলনায় এ সব আর্থিক সম্পদ হয়ত পর্যাত্ত হত না, তথাপি তাদের প্রারশিভক গরেছে অস্বীকার করা যেত না। অধিকস্তু, কংগ্রেস সরকার भारा अमर मध्यम मधारत हिन्दोरे भारा करत नि ; वतः ताखनावर्गाक माल राज्य 'সালিয়ানা', জমিদারদের উদার ক্ষতিপরেণ আর পরীজবাদীদের রাণ্ট্রসূষ্ট বিভিন্ন আর্থিক সংস্থাপ্রলোর মাধ্যমে রাজ্প্রথাত থেকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। পরিজ-বাদীদের এক বড় গোণ্ঠীর কাছ থেকে অনাদায়ীকৃত গোপন করের টাকা মাপ করে

দিয়েছে। অন্যদিকে সম্তাদরে ভোগাদ্রব্যের নিশ্চিত আশ্বাস না দিয়ে আমদানী-কৃত দ্রব্যাদির উপর সংরক্ষণমূলক শন্তুক বসিয়ে তাদের মনুনাফা অর্জনে আরও সাহায্য করেছে।

#### গণভান্তিক পরিকল্পনা

জাতীয় সম্পদের এবপু দিবগুল নিক্ষাশনের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, শুখু এইটাকা বলা যায় যে সরকার পর্বজিবাদী ধারনার উপর ভিত্তি করে, বিশেষ করে, প্রারম্ভিকভাবে ধনতাশ্বিক আর্থিক কাঠামোর স্বাথের দ্রাণ্টকোণ হতে আর গোণভাবেই শুখু জনকল্যাণের দিক থেকে কাজ করেছে। কখনও কখনও বলা হচ্ছে যে কংগ্রেস সবকারের আথি<sup>4</sup>ক পবিকল্পনা চরিত্রগতভাবে গণতান্তিক। একজনের মনে একটা প্রশ্ন সম্পর্কে এ অপ্রতিবোধ্য কেতৃহল জাগতে পাবে যে, যে অর্থ'নৈতিক ব্যবস্থায় মুণ্টিমেয় কয়েকটি পরিবার সমগ্র জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে যখন জনগণের বিরটে অংশ প্রচম্ড দারিদ্রা, জীবনের ন্যুনতম প্রয়োজনের জন্য সংগ্রাম ও বহুকাল ধরে লক্ষ লক্ষ বেকারের অবস্থিতি রয়েছে, তখন গণতদেরর व्याभा कि भी कि भाषता यात ! भारत विश्वत कार्य, अन्न क वर्षेटे, या अहा कि ধবণের গণতন্ত্র যেখানে সরকার জ্ঞানে কি অজ্ঞানে দুড়ভাবে বিত্তবানদের রক্ষা করছে, আর্থিক সমর্থন দিছে, যখন, অনুরূপ দৃত্তার সংগে সেই সব আর্থিক ব্যবস্থাই নিচ্ছে যেগালো তাদের স্বলপ সম্পদ নিম্কাশিত করে দিচ্ছে আর ঘাডে ভারী করের বোঝা চাপিয়ে জীবনযাতার মানকে আরও নীচু করে দিছে। আরও বিশ্মিত হতে হয় এ গণতন্ত্রের গাণে দেখে যা সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিকতায় আর কর্মের অধিকারকে প্রাসংগিক অধিকার বলে মনে করে।

অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়াসে বিভিন্ন পরিকল্পনার আর্থিক সম্পদ ব্দিধর এ পদর্ধতি আত্মবিরোধী হলেও সত্য। যেহেতু আসল বোঝাটাই চাপে সাধারণ মান্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজনের ঘাড়ে সেহেতু তাদের ক্রক্ষমতা বিপদ্জনকভাবে ক্রে যায় আর তার ফলে ভোগারেয় উৎপাদনকারী শিলপগ্রেলার পক্ষে প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ বাজার সংক্চিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া, আর্থিক সম্পদের উৎস মুখটাই তা নিক্লাশিত করে দেয়। সমাজের এ সব স্তরে আয় বাড়লেই তারা পরিকল্পনার আর্থিক সংস্থানে উদারভাবে সাহায্য করতে পারে। তাই প্রির্বাদী চিত্তাপ্রস্ত পরিকল্পনার এমন সব নীতি উম্ভাবিত হয় বেশ্রেলা

অতিরিপ্ত কর ও অন্যান্য উপায়ে সাধারণ মান্বের আয়স্রোত ক্রমান্বরে কমিয়ে দেয়।
সেই উৎসম্থটাই শ্বেক করে দেয় যেখান থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা যেত। জনগণের
ক্রমক্ষমতা হ্রাস করে তা ভোগাদ্রব্য উৎপাদনকারী সংস্থাগ্রলোর শ্ব্র্যু প্রসার কেন,
তাদের বজায় রাখার পথও বন্ধ করে দেয়। ফলে হাল্কা শিল্পগ্রলোর ক্ষেত্রে
সংকট নেমে আসে।

#### আর্থিক উভয় সংকট

ক্তমবর্ধ মান ভাবে অভ্যন্তরীণ বাজারের সংকোচন পর্নজিবাদীদের এমন এক পরিন্থিভিতে নিয়ে আসে যেখানে তাদের সামনে আসে উভয় সংকট, যেমন, হয়ত রপ্তানী কর, নয়ত ধ্রংস হও।

কিন্তু ভারতীয় প্রন্ধাদীরা অধিকতর শিল্পোশ্লত ও প্রবল প্রতিন্ধান্থী মার্কিন যুক্তরান্দ্রী ব্রিটেন, পঃ জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশগালোর সংগে প্রতিন্ধান্দ্রতা করতে ক্রমশই অস্ক্রীবধা বোধ করে। যুদ্ধের সময় পংগালু হয়ে পড়া এসব দেশের অর্থানীতিও যুদ্ধোত্তরকালে প্রন্ধানা পেয়েছে। ফলে ক্রমশই এ সব দেশে বিদেশী বাজার থেকে ভারতবর্ষ কে হটিয়ে দিছে। ফলে, ভারতীয় পর্নজ্বনাদের রুতানী নির্গামনটাও ছোট হয়ে আসছে।

সরকারী ও বেসরকারী পরিচালনাধীন ভারী শিলপান্লার ক্ষেত্রেও একই সংকট। যেহেতু সাধারণ মান্যের ক্ষক্ষমতা ক্রমশই কমে গেছে সেহেতু হাল্কা শিলপান্লোও প্রসারিত হচ্ছে না অথবা তাদের ক্ষেত্রেও এসেছে আধা-সংকট। ভারী শিলপান্লোর উৎপাদিত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির চাহিলাও হ্রাস পেরেছে। ফলতঃ রাণ্ট্রই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের আসল ক্রেতা। কিন্তু রাণ্ট্রের ক্যক্ষমতাও ত তার আথি ক অনটনের দর্ন সীমিত যে ক্ষমতা ক্রমাগত কমে যাচেছ, তার সম্পদের উৎসম্পান্লো শ্রকিয়ে যাচেছ বলে। জনগণের বিপাল অংশ এমন এক দ্রেরে পেণ্ডেছে যথন তারা আর তাদের উপর পরোক্ষ করের বোঝা বইতে পারছে না।

এসব বিষয়ের ক্রমপর্বাঞ্জত পরিণাতিতে জ্বাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরে একটা ভারসামাহীন অপ্রতিসম বিকাশ ধরা পড়েছে। অর্থনীতির বিভিন্ন অংশে স্বাভাবিক ভাবেই সামজ্পস্যের অভাব দেখা দিয়েছে। জ্বাতীয় অর্থনীতি তাই কাঠামোগত ভারসামাহীনতার মুন্ডিতে বাঁধা পড়েছে।

#### विद्वा भू कित क्या मित्रा छाव

এ পরিশ্বিত বিদেশী পর্বজ্ঞর জন্য মরিয়া হয়ে ছোটাছন্টির পথটাই প্রশশত করেছে, আর্থিক সাহায্যের অনুসন্ধানে সরকারী ও বেসরকারী বিদেশী এজেন্সীর কাছে পাগলের মত দরবার করতে হয়েছে যাতে চরম অচল অবস্থার হাত থেকে, এমন কি মৃত্যুর হাত থেকে জাতীয় অর্থনীতিটাকে বাঁচানো যায়। বিদেশী সরকার ও বেসরকারী কপোরেশনগ্রেলাকে বোঝানোর জন্য ক্যাবিনেট মন্দ্রীদের হামেশাই বিদেশে পাড়ি দেওয়া, আর বিড়লাদের মত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বড় কর্তাদের মার্কিন যুক্তরাণ্ট, রিটেন, পঃ জার্মানী ও অন্যান্য আরও ক্ষমতাশালী আর্থিক গোষ্ঠীদের স্বেতাকবাক্যে ভুলিয়ে ভালিয়ে এদেশে ম্লখনের বিনিয়োগের জন্য তাড়াতাড়ি বিদেশে যাওয়া চ্ডুজেভাবেই বলে দিক্তে যে পর্বজ্ঞরাণী ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিকে চাংগা করার প্রয়াসে কংগ্রেস সরকার ও বেসরকারী পর্বজিবদেশি আর্থিক নীতিগ্রেলা এ যাবং ব্যর্থ হয়েছে।

Prof. Baran চিতার খোরাক দেয় এফন একটি গ্রন্থ "The Political Economy of Growth" স্কুপণ্টভাবে দেখিয়েছে বিদেশী সাহাযোর কেমন নিজেরই একটা অপরিহার্য রাজনৈতিক ও অর্থানৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। ই যথন কোন শক্তিশালী ধনতান্তিক দেশ কোন দ্বর্ণল দেশকে আর্থিক সাহায্য দেয় তথন সাধারণতঃ তার ফলে দ্বর্ণল দেশটির উপর প্রথমোন্ত দেশটির ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক নির্ভারশীলতা, এমন কি অধীনতাও ঘটে। তাছাড়া, বিদেশী পর্বজিবিনিয়োলকারীরা পর্বজিবিনিয়োগের ক্ষেত্রে এমনভাবে করছে যাতে তাদের হাতে আসে স্বাধিক মন্নাফা। তাদের নির্ণায়টাই হলো তাদের মনাফার স্বার্থা, যে দেশে তারা অর্থ বিনিয়োগ করছে তার মন্ত্র, রুত ও সামঞ্জস্য বিকাশের প্রয়োজনে নয়। তাদের সাহায্যের পরিণতিতে সেদেশের জাতীয়অর্থানীতিরভারসামাহীন অসামঞ্জস্য বৃশিধই ঘটে। বইটির পূর্ববের্তী অংশে এ ঘটনার আলোচনা রেখেছি।

# বুর্জোরা ছটি গোষ্ঠার মধ্যে তীব্র মতবিরোধ

ব্রজোরা শ্রেণীর দ্বটি পক্ষ, একটি পশ্ডিত নেহর্র নেতৃত্বাধীন ও অন্যটি "Forum of Free Enterprise"-কে কেন্দ্র ক্রীমোরারজী দেশাই ও অধ্বনা

১২. সুইবা: Prof. Paul Baran-এর The Political Economy of Growth

প্রতিণ্ঠিত শ্বতশ্য দলের বিদেশী মূলধন সাহায্যের সমস্যা নিয়ে দুর্টি পরঙ্গপর বিরোধী মত শোনা গেছে। পিন্ডত নেহর্র পক্ষ বলছে দুই শক্তি জোটের সংঘাতের প্ররো স্ববিধা নিয়ে দুর্টি (জোটের একটি মার্কিন যুক্তরাট্ট ও অন্যটি সেণ্ডিয়েত ইউনিয়নের কর্তৃত্বাবধীন) থেকেই সাহায্য নেওয়া উচিত। অবশ্য এ পক্ষ মার্কিন যুক্তরাট্ট ও কমনওয়েলথের দেশগুলোর দিকেই ঝোঁকটা বেশি রাখতে ইছের্ক। ধনতশ্যী দেশগুলোর প্রতি এই ঝাঁকে পড়াটা অপরিহার্য কেননা ভারতে প্রচলিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ঐ সব দেশের মতই পর্বজিবাদী। অবশ্য পণ্ডিত নেহর্ব এই মতেরও চরম প্রতিপোষকতা করেছিলেন যে ভারতের উচিৎ হবে একটা জোট নিরপেক্ষ ভূমিকা নেওয়া ও শ্বাধীন বিদেশ নীতি অনুসরণ করা। এ পক্ষ আরও চায় সরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও জাতীয় অর্থ নীতির বিকাশ ও চরিয়্ট নিয়ন্তা তার চ্ডাত ও প্রধান ভূমিকা। সমাজসেবা মূলক কাজের বড় ধরণের প্রকলেপরও এরা সমর্থাক। এদের বিশ্বাস যে দুর্গল জাতীয় অর্থ নীতিতে এ কাজ যতই অবিবেচক মনে হোক না কেন তা জনগণের ক্রমবর্ধমান অসপ্তোষকে প্রশামত করতে পারে।

অন্যপক্ষ ধনতান্ত্রিক শাস্তিজোটের সংগে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও বেসরকারী উদ্যোগ ও অধিকতর সাযোগসাবিধার প্রয়াসে ন্বার্থাহীন মৈন্ত্রীবন্ধনে আবন্ধ হতে চায়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উপর রান্ট্রীয় একচেটিয়া উদ্যোগের ( যা সরকারী ক্ষেত্র নামেও পরিচিত ) ক্রমবর্ধানান আধিপত্যের বিরোধী তারা। এরা অর্থানীতির স্বার্থেই ব্যাপক সমাজ কল্যাণমালক প্রকম্পেরও বিরাধে।

বৃজোয়াদের এ দ্বিট পক্ষের মধ্যে চলেছে তীর বিতর্ক ও সংঘাত। এ বিতর্ক ও সংঘাত কংগ্রেস, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি, কংগ্রেসী মন্দ্রীদের ও জাতীয় বৃজোয়া শ্রেণীকে সামগ্রিকভাবে দ্বিট বৈরী জোটে ভাগ করে ফেলেছে। অবশ্য এ কথা মনে রাখা দরকার যে উল্লিখিত দ্বিট পক্ষ কিল্ডু চ্বুড়ান্ত অথে একই শ্রেণীর —সেই বৃজোয়া শ্রেণীরই দ্বিট পক্ষ বা গোষ্ঠীমাত।

#### Prof. Ball-এর ত্বচিন্তিত অভিমত

তাছাড়া, ষেমন পর্বেই বলা হয়েছে,কংগ্রেস সরকারের শিশপ ও কৃষি বিষয়ে আর্থিক নীতি ভারতের আর্থিক বিকাশকে একটা অচলাবস্থায় নিয়ে যাছে। বস্তুগত দ্ণিতত তা দরিদ্র মানুষদের অসুবিধা ঘটিয়ে ধনীদের শক্তিশালী করে তুলছে আর জনগণের মধ্যে আর্থিক অসাম্যের গতিকে দ্বততর করে তুলছে। কংগ্রেস সরকাবের আর্থিক নীতিগ্র্লোর তাংপর্য আল্লোচনার উপসংহার টানবো আমরা Prot W. M. Ball-এর নিম্মলিখিত চিস্তাপূর্ণ মন্তব্যগ্রেলা উল্লেখ করে:

''অবশ্য, ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে কংছেস তার পথ পরিবর্তান করে। রক্ষণশীল শক্তিগুলোকে খুশী করার ব্যাপারে সে অসাধারণ ক্ষতা দেখিয়েছে যেগুলো তাব কর্মসূচীতে বিচ্ছিন্নভাবে অভর্ঘাত নিয়ে আসতে পারতে। রাজন্য-বর্গকে সে মোটা পেন সন দিয়ে আর জমিদারদের উদাব হন্তে ক্ষতিপরেণ দিয়ে সে তোষন করেছে। ভারতের জনপালন কতাককে তার পূর্বতন সর্তগ্রেলার গ্যারাটি দিয়ে তাবেও খাশী কবেছে। কিন্তা প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের পথটাই মসূপ করাহচ্ছিল যাদের সে পূর্বতন ক্ষমতা ও সুযোগ সূর্বিধাগালি থেকে বঞ্চিত করতে যাছিল। ১৯১৮ সালে শিলপ্রতিদের তোষন পূর্বেকার ক্ষমতা ও সুযোগসূবিধার সংক্ষণ ও শক্তিবর্ধানের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কংগ্রেসের নতুন নীতির প্রকাশ ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিলে প্রকাশিত শিংপনীতি সম্পর্কে সবকাবী প্রস্তাবে ঘটেছিল আর্থিক ক্ষেত্রে অন্যানা কাজ এটাই দেখিয়েছিল যে সবকাব শিল্প বিকাশের স্বার্থে পর্বজবাদী অর্থানীতিব চিরায়ত উৎসাহ-উদ্দীপনার উপরই নির্ভার কবার সিন্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। যেখানে সম্ভব নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা তুলে দিয়ে, অবাধে জিনিষপত্তের দাম বাড়াতে দিয়ে, উচ্চতর ব্যক্তিগত আয়ের ও মনাফার উপর কর হ্রাস করে সে শিলপপতিদের উৎপাদন বাড়াতে সুযোগ দিয়েছে। প্রতাক্ষ থেকে পরোক্ষ কর ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। একই সময়ে সরকার ভারতে বিদেশী পর্বজ বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়েছে শক্তিশালী বিনিয়োগকারীদের এই আশ্বাস দিয়ে যে তাদের বিব\_শেষ কোন বৈষমাই থাকবে না আব তাদের দ্বার্থই সংরক্ষিত হবে যদি ভবিষাতে সরকার কখনও শিলপ জাতীয়করণের ক্ষেত্র প্রসারিত করে। এর অর্থই হলো যে সরকারের নীতি শিশেপালয়নে বার্থতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বৈষম্যই বাড়িরেছে আর তার "বারা কম ভাগ্যবানদের অসভোষকেই জিইয়ে রেখেছে।"<sup>১৩</sup>

১৩. স্বাট্ডিয় W. M. Ball-এর Nationalism and Communism in East Asia, পৃঃ ১৮৬

# ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান

#### তার সামাজিক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

ভারতীয় জনগণের আর্থ-রাজনৈতিক জীবনের বিকাশের প্রবণতার বিশ্তৃত চিদ্রান্ত্র বর্ণনা আমরা করেছি কেননা জনগণের জীবনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের নির্ধারক প্রভাব রয়েছে তাদের সাংস্কৃতিক ও ভাবাদর্শগত জীবনের উপর। ভারতীয় সমাজের রত্বপান্তর প্রক্রিয়া বিশেষভাবে জটিল এই কারণে যে এ সমাজ গঠিত হয়েছে অসংখ্য সামাজিক গোস্ঠো নিয়ে যারা বিকাশের বিভিন্ন শতরে এসে পেণছৈছে আর যাদের আর্থিক পরিমণ্ডলেও বিপত্নে পার্থক্য বর্তমান। এই সব পত্থক সামাজিক গোষ্ঠোর ও সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনগণের সামাজিক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগতে ঘটনাগ্রলা আমাদের আলোচ্য সময়কালে বিস্তৃতভাবে ও তাদের পারশ্পরিক সম্পর্কে গরেষণা করা হয় নি। তাদের নিয়ে রচিত গ্রন্থাদিতে আংশিক বর্ণনার সন্ধানই শত্বে মেলে। অবশ্য সামগ্রিক বিকাশের রত্বিয়েখা তাতেও পাওয়া যায়। এদের বর্ণনা আমরা এবার সংক্ষেপে দেবা।

#### ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিশ্যস্ত অতীতের আইনগত অস্বীকৃতি

ভারতীর সংবিধানের মধ্য দিরে ভারতীর স্থাতীর কংগ্রেস সেই নীতির ঘোষণা করেছিল যার উপর সমগ্র সমাজ কাঠামোকে পন্নগঠন করে তোলা হবে। সংবিধান ঘোষণা করেছিল যে ভারতীর সমাজ জাতি ধর্ম, দ্বী-পন্ন্যুষ ও অন্যান্য পার্থক্য, নির্বিশেষে সমদত নাগরিকের জন্য সাম্যনীতির ভিত্তিতে গ্নুনগঠিতহবে। এই ভাবে তা আইনগতভাবেই ভারতীর সমাজের প্রচলিত কাঠামোকে অস্বীকৃতি জানায় যে

কঠামো বহুকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত ছিল জাতি, ধর্মমত, স্মীপুরুষ ও অন্যান্য উপাদনের উপর ভিত্তি করে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান এইভাবে গুনগগভভাবে প্রেক নীতির ঘোষণা করে যাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সমাজ প্রনগঠিত হবে। এটা ছিল একটা যুগান্তকারী ঘটনা। এর লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সমাজকে পরিবর্তিত করা যা প্রতিষ্ঠিত ছিল, Prof Hobhouse-এর ভাষায়, ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস ও অসাম্যের ভিত্তিতে 'কর্তৃ'ছেব মুচলেকার' উপর। সমাজের এ রুপান্তর চাওয়া হলো সমস্ত নাগরিকের সমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নাগরিকের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে।

সমতার নীতিব ঘোষণার মাধ্যমে সংবিধান স্বাধীন ইউনিয়নের সমস্ত সদস্যকে বারা এতকাল বিদেশী বাণ্টের নাগরিকবলে গণ্য হত, সমান সামাজিক, আর্থ-রাজনীতিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক অধিকারের স্ব্যোগ সহ নাগরিকের মর্যাদা দেয়। ভারত ইউনিয়নের জনগণের জন্য এইভাবে সমতার এক নতুন য্থগের স্কৃচনা করলো সংবিধান।

সংবিধান জনগণের জন্য সমান ও সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারও দিল। অবশ্য, এই সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক্রদের ভোটাধিকারের বোধশন্তিস্পন্ন প্রয়োগের জন্য একটা গণতান্ত্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল রচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল সেই সব নাগরিকদের জন্য যারা বহু শতাব্দী ধরে ঐতিহ্যবাহী ও কর্তৃত্বসম্পন্ন আবার অনুষ্ঠানের ক্রুডলীতে বিজড়িত ছিল আর যাদের বিপত্নল সংখ্যক মানুষ ছিল দরিদ্র ও নিরক্ষর। জনগণ যাতে প্রকৃত সম অধিকার সম্পন্ন নাগরিক হতে পারে তার জন্য সরকারকে এইভাবে দিতে হয়েছিল জীবনযাত্রার মান ও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক স্থাগস্থিধা। কংগ্রেস সরকারের সামনে ছিল এ ধরণের কাজের দায়িত্ব।

#### কংগ্রেস সরকারের সামনে বিরাট সমস্তা

সংবিধান এই ভাবেই উপস্থাপিত করলো সরকারের সামনে সামাজিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রচণ্ড সমস্যাগনলো। তা সামাজিক অসাম্যের (জাতপাত, কর্তৃত্বব্যঞ্জক ষৌথ পরিবারভিত্তিক প্রভৃতি) স্তর্রবিনাস্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত পর্রাতন সামাজিক কাঠামোর অপসারণ দাবী করলো আর সমাজ নির্ম্প্রণের প্রাতন রীতি

ষেমন ধর্ম, প্রথা প্রভৃতিকে পরিবর্তন অথবা হঠাতে চাইলো। ঐতিহ্যবাহী এই সব প্রতিষ্ঠানও সমাজ নিরুদ্ধক নাগরিকদের প্রদন্ত আইনগত মর্যাদাকে বাস্ত্রায়িত করতে বাধা দিত। একাজ সম্পন্ন করা যেত যদি সমাজ-সম্পর্কের এক নতনুন বন্নন, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের এক নতনুন বর্গ, সমাজ নিরুদ্ধণের নতনুন কৌশলাদি ও সমাজ পরিবর্তনের নতনুন এজেম্সী যা সাম্যের নীতির সংগে সনুসামজস্য হয়ে ভারতীয় জনগণের আর্থা-সামাজীক জীবনের দ্বত ও সমন্বয়পূর্ণ বিকাশের প্রয়োজন প্রেণ করতে পারে, স্টিট করা যেত।

ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে কিছ্ পরিবর্তন বিটিশ সরকার এনেছিল। কিছ্টো সে পরোতন প্রতিষ্ঠান ও নিয়ন্দ্রণকারী এজেন্সীগুলোকে দপর্শ করেছিল। প্রবিত্তী গ্রন্থে আমরা বলেছি যে আংশিক ও উৎসাহবিজিত সংস্কার এনে সে ভারতীয় সমাজকে চরিত্রগতভাবে দো-আঁশলা ও প্রাভন সামস্ততান্ত্রিক ও আধ্নিক প্রতিষ্ঠানের একটা মিশ্র প্রতিরূপ গড়ে তুলেছিল। এটা ছিল ব্রিটিশদের নিজের দেশের সমাজনিত্রের বিপরীত। ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের দেশে সামস্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে একেবারে নত্নন এক আধ্নিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগর্লার প্রবর্তন করেছিল। ভারতে তারা প্রচলিত সামস্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগর্লার একেবারে বিলোপ সাধন করেনি। প্রায়ই তারা সেগ্লোকে রক্ষা করেছে। তাই ন্বিবিধ ক্ষতি হয়েছে ভারতীয় সমাজের। একদিকে ছিল এ সমাজে উত্তরাধিকার স্ত্রে প্রাপ্ত ও তথনও প্রচলিত সামস্ততান্ত্রিক ও আধা-সামস্ততান্ত্রিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আচার-ব্যবহার ও বিশ্বদ্যিজনিত দোষ আর অন্যাদিকে ছিল অসম্পূর্ণভাবে বিকশিত ধনতান্ত্রিক সমাজ থেকে উভত্ত ক্ষতি। অন্য কথায়, ভারতে ছিল অসম্পূর্ণ ব্যুজায়া বিপ্লবের পরিণতিজনিত চাটি।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংবিধানে নতুন সমাজ জীবনের প্রন্গঠিনের মূল নীতি সংযোজিত করেছে। আমরা আগেই বলেছি, এ নীতি বুর্জোয়া গণতাশ্রিক স্বীকার্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মোল বুর্জোয়া আর্থেক নীতির উপর ভিত্তি করে তা একটা সমাজবাবস্থার উভ্তব ও প্রতিষ্ঠা চায়। সেটি হলো উৎপাদনের উপায়ে ধনতাশ্রিক সম্পত্তির স্বীকৃতি, অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রধান বৈশিটো আর সমস্ত ব্যক্তিগত কাজে প্রতিযোগিতা হবে প্রধান আর্থিক প্রয়াস বা প্রেরণা। কংগ্রেস বিরাট আকারে শিল্পায়ন, বাণিজ্যিকীকরণ, ফ্রন্থীকরণ, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগ্রলার আর্থিকীকরণ চেয়েছে ধনতাশ্রিক মিশ্র অর্থনীতির নীতির উপর ভিত্তি করে। এ

অর্থনীতি ভারতীয় সমাজ ও জনগণের জন্য বস্তুগতভাবে সম্দ্রিশালী ও সেই কারণেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নত ভারতীয় সমাজ ও জনগণের জন্য চাপয়ল্য হিসাবে কাজ করে।

কংগ্রেস সরকার চেরেছিল জনগণকে জীবনযাত্তার একটামানও কৃষ্টিগত সনুযোগ-সন্বিধা দিয়ে সমস্ত নাগরিকের আইনগত সাম্যকে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাঠামোতে নাগরিকদের প্রকৃত সাম্যে র্পান্তরিত করতে। এটা সম্ভব নয়। এটা মরীচিকাব পিছনেই শন্ধ ছোটা।

#### সাম্য ও অধিগ্ৰাহী সমাজ

একটা অধিগ্রাহী সমাজে অসম সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে উৎপাদন ও প্রতিধ্যোগিতার একমাত্র উদ্দেশ্য হলে। মুনাফা অর্জন আব যেখানে উৎপাদনের উপায়ে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সেখানে সমস্ত নাগারককে স্যোগস্থাবধার ক্ষেত্রে যথার্থ সাম্য দেওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ অতি শিলেপায়ত ও সম্দিখশালী পশ্চিমী ধনতাশ্তিক সমাজব্যবস্থাগ্লোতেও মিলবে। এটা আরও কঠিন সে দেশে, ষে দেশ অর্থনৈতিক ভাবে অধেলিত যাব যার পর্যাপ্ত সম্পদ নেই। সমাজ কল্যাণ ও জনগণের উন্নততব জীবনযাত্রাব মান সম্পর্কিত কংগ্রেস সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা এ ধরণেব পাহাড়েই ঘা খেয়ে ভেংগে পড়ছে।

কংগ্রেসের ঘোষণা ও কাজের মধ্যেকার তীর বৈষম্যের একমার ব্যাখ্যা করা চলে একদিকে সদিক্ষা ও অন্যদিকে একটা দুর্বল ও ধনতাল্যিক অর্থানীতির দ্বলপ সম্পদের মধ্যেকার তফাতের ভিত্তিতে। কোন ব্যক্তিবিশেষ কিংবা গোষ্ঠীর স্বাধীন ইছোর প্রশ্ন এটা নয়, কিংবা নয় তাদেরসততা ও অসাধ্তার প্রশ্নও। পণিডত নেহররে গভীর মানসিক ও অন্ভৃতিসজ্ঞাত ষন্থাণ ও হতাশা জনগণকে বৈষায়ক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সমান স্ব্যোগ দানের অভীপ্সা ও ধনতান্যিক কাঠামোতে তার বাস্ত্বায়নের অপারহার্য ব্যর্থাতার মধ্যেকার ন্বিবিভাজনকে প্রতিফলিত করেছে। ইতিহাস আইনশাসিত। ইতিহাসেরদ্ভিকোণ থেকেই ধনতন্মবাদ অবাস্তব। বিংশ শতকে উৎপাদিকা শান্তর স্বাধীন ও দ্বত বিকাশের পথে তা একটা অন্তিক্ষম্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বিশ্বব্যাপী অর্থানৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকট স্থিত করেছে তা, যা বিশেষভাবে সমস্ত অর্থোন্নত দেশে তীর, কেননা সে সব দেশে ধনতন্মবাদ দুর্বল ও তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে তা বেপরোয়াভাবে সচেন্ট। যেমন একদল

প্রথাত বিদেশ-ব্যক্তি বলেছেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বলতে কি, প্রায় পাগলামির পর্যায়ে এসে পড়েছে। বাস্তব জীবনে সমাজ-ব্যবস্থা হিসাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নাগরিকদের সমান স্থোগ দিতেই শ্ব্ ব্যর্থ হয় নি, আজকালকার সংকটে স্থোগের অসাম্যকেই বাড়িয়ে ত্লেছে। য্শেষান্তর বিশ্বে ভারত সহ সমস্ত অর্থায়ত দেশের অভিজ্ঞতা এরই সাক্ষ্য বহন করেছে। শ্ব্ তাই নয়। ব্রেরায় নীতির পরিম তলে নাগরিকদের সমান অধিকার দেওয়াব চেণ্টাটাই বিপরীত পরিণতির স্ট্রা করছে। বস্তুত, পর্নজবাদী অর্থনীতির নিয়মকান্নের বস্তুগত কার্যধারা ও এসব দেশে ধনতান্ত্রিক শ্রেণী ও স্বকারগ্রেলার আর্থিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই স্থোগস্থিধার ক্ষেত্রে অসাম্য বেড়েছে। শ্রেণীসম্হের মের্ভ্বন দ্রুত প্রসার লাভ করছে। আমরা আগেই বলেছি পর্নজবাদী অর্থনীতিকে সংরক্ষিত ও আরও বিকশিত করার জন্য ক্ষমতাসীন ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর নীতিগ্রেলাই সেই অর্থনীতিরই ভারসাম্যহীন বৃদ্ধি ও জনগণের দ্বর্থন্দ্র্শা ব্র্থিতে প্রতিফালত হচ্ছে। এসব নীতি শ্র্মান্ত বড় বড় একচেটিয়া কারবারী ও ব্র্থিজীবী শ্রেণীর উপর তলারই উপকারে লাগছে।

অনগ্রসর দেশগন্লোতে জাতীয়তাবাদী ব্র্জেরিয় শ্রেণী পর্বিজ্ঞবাদ ও তাদের ম্নাফার হারকে বজার রাখতে পারে কেবলমার জনগণের জীবনধারার মানে ক্রমবর্ধানা হস্তক্ষেপ ও তাদের সমাজ সেবাম্লক কাজ ও শিক্ষাদীক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে। বড় বড় সংস্হাগন্লোতে পর্বিজ্ঞ সংরক্ষণ ও তার খণ্ডীকরণকে বাধা দিতে, পর্বিজ্ঞবাদী শ্রেণী নারী জাতীকেও সমান সম্পত্তি অধিকার না দিতে বাধ্য হয়। Hindu Rights to Property Act এর সাক্ষ্য দিছে।

কংগ্রেসের বিগত বিশ বছবের শাসনে ভারতের সমাজ বিকাশের ইতিহাস এই মৌল সত্যের দুঃখজনক দ্বীকৃতি ধরে আছে।

#### ধর্মনিরপেক্ষ স্থায়-সংহিতা নয়

এ সব ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবে আমরা। সংবিধান ঘোষিত নীতিগ্রেলার সংগে সামঞ্জস্য রেখে দরকার ছিল এমন একটা পক্ষপাতশন্ন্য ন্যায়-সংহিতা (সিভিল কোড) রচনা করা যা সমস্ত নাগরিকের প্রতি প্রযোজ্য হবে ও যা সমস্ত নাগরিকের জন্য সাম্যানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। নতুন ফরাসী রাণ্ট্র যার উল্ভব হটে ফরাসী বিপ্রবের পর, Code Napoleon-এর মাধ্যমে নতুন ব্রক্ষোরা সমাজ্যবৃদ্ধাকে

কার্য'করী করা ও তার আরও বিকাশে আইনগত ভিত্তি রচনা করে যা সমস্ত নাগরিকের প্রতিই প্রযোজ্য ছিল।

রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমজীবীদের রাণ্ট্র তার বিশেষ সমর্প সমাজ-সংহিতা প্রস্তৃত করে যা সমসত নাগারিকের প্রতিই প্রযোজ্য ছিল আর যা নতুন সমাজ ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও আরও বিকাশের আইন ভিত্তি ছিল। একই-ভাবে নতুন চীন দেশও যার স্থিট চীন বিপ্লবের পর, সব নাগারিকের প্রতি প্রযোজ্য নিজম্ব সমাজ-সংহিতা তৈরী করেছিল।

কংগ্রেস সরকার কিশ্বু সংবিধানে ঘোষিত সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ন্যায়-সংহিতা আজও রচনা করে নি।

একটা সমর্প ও গণতাশ্বিক ন্যায়-সংহিতা রচনার ব্যাপারে সরকারের আপোস্লক শ্বিধাগ্রন্থত মনোভাব প্পণ্টভাবে দেখা গিয়েছিল সংসদের সামনে উপস্থাপিত
Hindu Code Bill প্রসংগে। প্রথমতঃ, এতে প্রমাণ হয়েছিল যে সরকার সমন্ত
ভারতীয় নাগরিকের প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে এমন একটা সমর্প ন্যায়-সংহিতা
রচনায় ধারণাকে বর্জন করে ছিল। শ্বিতীয়তঃ, Hindu Code Bill প্রণীত হয়ে
আইনের প্রীকৃতি পেলেও আসল বিলটার মধ্যে এমন সংশোধন আনা হয় যা হিন্দ্র
সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল লোকদের দাবীই মেনে নেয় ও তাদের খুসী করে।

এইভাবে যখন সম্পত্তি, বিবাহ, উত্তর্রাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দর আইনের সংস্কার আনা হলো তখন কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়গ্র্লোর ( যেমন মুসলমান. খ্রীষ্টান প্রভৃতি ) নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলী অপরিবর্তিত থাকে।

এইভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রচলিত পর্রাতন ন্যায়-সংহিতাগ্রলার সংস্কার সাধন ও বাতিল করা আর একটা সমর্প ন্যায়-সংহিতা রচনার ব্যর্থ হয়ে, য়ে সংহিতা সমস্ত নাগরিকের প্রতি সমানভাবে প্রযুক্ত হতে পারতো, সরকার তার উৎসাহ-হীনতা, বৈষম্য ও এমনকি রক্ষনশীল শক্তিগ্রেলার প্রতি ভীর্তামিশ্রিত স্বাগ্সর্বিধাদানের জন্য সমালোচিত ইয়েছে।

# শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবণতা

কংগ্রেস সরকার ও অনানো সংস্থাপনলো কর্তৃক গৃহীত শিক্ষাবিষয়ক নানা ব্যবস্থার মধ্যেও দৃঃখজনক এক পরিস্থিতির কাহিনী শোনা যায়। এ সব ব্যবস্থা উদ্যোক্তাদের বিল্রান্তি ও,প্রয়োগবাদ ও তাদের পেশা ও অভ্যাসের বৈপরীতাটাকেই নির্দেশ করে।

## ব্রিটিশ যুগে শিক্ষার প্রধান প্রধান ক্রটি

শ্বাধীনতার পর ভারতের শিক্ষার গা্রত্ব বাড়ে প্রচণ্ডভাবে। ব্রিটিশ যা্গে এদেশের বিরাট জনসংখ্যাকে নিরক্ষর করে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া, ব্রিটেশদের তৈরী শিক্ষানীতি তার রাজনৈতিক-প্রশাসনিক যক্ষের জন্য মানা্র তৈরীর স্বাথেই রচিত হয়েছিল। এ যদের মাধ্যমেই সে ভারত শাসন করতে ও অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করতে চেয়েছিল। একজন সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকের ভাষায়়, এ ধরণের তৈরী মানা্র হবে "রক্ত ও বর্ণ ভারতীয়, কিন্তাু রাচি, মতামত, নৈতিকতা ও বাণিছতে হবে ইংরেজ।" "Social Background of Indian Nationalism"—এর শিক্ষাবিষয়ক অধ্যায়ে ব্রিটিশ যাুগের শিক্ষাবাবস্থা, শিক্ষানীতি ও নানা হাটি সম্পর্কে আলোচনা রেখেছি। সেখানে বিব্ত শিক্ষানীতির প্রধান প্রধান দোষগাুলো নিশ্নরূপ ঃ

- (১) গণশিক্ষার গরেতের অবহেলা।
- (২) প্रচ ७ वास्त्रह्म भिक्कावावस् ।
- (৩) শিক্ষার গ্রেণগত মান ও পক্ষতার ছম্মবেশে শিক্ষাপ্রসার রোধ যাতে রাজ-নৈতিকভাবে সচেতন মধ্যবিত্ত প্রেণী সংখ্যার না বাড়ে।

- (৪) শিক্ষাক্ষেরে অপর্যাপ্ত ব্যয়।
- (৫) কারিগার শিক্ষার প্রতি অবহেলা।
- ও) বাস্তব জীবন থেকে শিক্ষার বিচ্ছিয়তা; রিটিশ শাসনকে গোরবাশিক
  করা ও জাতীয় গোরব ও আতয়ৢ-মর্যালকে দুর্বল করার প্রয়াসে বিকৃতি।
- (৭) একটা বিদেশী ভাষা ইংরাজীব মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকদের আথিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য প্রয়েজন মেটানোর জন্য শিক্ষদেন। তার দ্বারা ভারতীয়দের দ্বত আধ্বনিক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আত্তীকরণে বাধা দান আর শিক্ষিত ভারতীয় ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান বচনা।
- '৮) জাতীর ভাষার প্রসারের অভাব যা সর্বভারতীয় উদ্দেশ্যে ইংরাজীর বিকল্প হতে পারতো।
- (৯) ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান ও অন্যান্য ইয়োরোপীর ভাষায় প্রকাশিত আধ্ননিক বৈজ্ঞানিক, গণতাশ্বিক, যৃত্তিবাদী, জাতীয়তাবাদী ও সামাজিক সাহিত্য হিম্পী ও অন্যান্য ভারতীয় আঞ্চালক ভাষায় ভাষা-এরে ইচ্ছাকৃত-ভাবে উৎসাহ না দেওয়া।
- (১০) শিক্ষাব্যবস্থার চুটিপূর্ণ সংগঠন ও শিক্ষার চুটিপূর্ণ পণ্ধতিসমূহ।

#### কংগ্রেস সরকারের সম্মুখে শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রম

দ্বাধীনতার উদ্দেষে রিটিশ শাসনে অনুস্ত শিক্ষাব্যবন্থা ও শিক্ষানীতির উল্লিখিত রুটিগ্রেলার অবলোপনের দায়িত্ব ভারতীর জাতীর কংগ্রেসের ঘাড়ে পডে। এর জন্য প্রয়েজন হয় সম্পূর্ণভাবে নতুন এক শিক্ষানীতি ও শিক্ষার জন্য এক নয়া ব্যাপক পরিকল্পনার। এর জন্য আরও প্রয়েজন হয় শিক্ষার স্বর্ণস্তবে একটা স্পূর্ণরিকল্পিত, স্বৃচিন্তিত পারম্পর্য, বিভিন্ন স্তরে সম্পদের যথার্থ বন্দন ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রগতিশাল সাহিত্যের পর্যাপ্ত রচনা যা আধ্ননিক পশ্চিমী জগতের উদার্ননিতিক, গণতান্থিক, য্র্ভিন্তিশ ও সমাজতান্থিক চিন্তাভাবনার ইন্নত ঐতিহ্যের বাদ্তব রূপ দেবে ও ইংরাজী না জানা মান্মদের কাছে সেগ্লোকে অধিগত বরতে দেবে আর এইভাবেই তাদের মনকে প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যযুগীয় ভাবাদশ ও অশোধিত ক্সংস্কার ও সমাজ সম্পর্কের কর্তৃত্বাদী ধারণা থেকে মৃত্ত ক্রেতে পারবে। ইংরাজীর বিকল্প একটা সর্বভারতীয় ভাষাকে ও সর্বভারতীয় সংযোগসাধন ও স্বর্ণ-জাতীয় বিনিমরের এক নতুন মাধ্যমও ছিল অপরিহার্য। কংগ্রেসের সামনে আরও একটা দায়র এসে পডে। সেটি হলো আন্তর্জাতিক বিনিময় ও পরিন

বর্তনশীল ইংরাজী সাহিত্যের অন্তর্গত ক্রমপ্রসারণশীল ও বহুবিভক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আন্তর্গীকরণের স্বযোগ দানে ভারতীয় জনগণকে সাহায্য করতে ইংরাজী ভাষাকে একটা গা্রব্রস্থাণ স্থান দেওয়ার কর্তব্য ।

যুন্ধপরবর্তী ভারতে নরা শিক্ষাবাবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ ও জনগণের পক্ষে কম ব্যারবহুল ও সহজলভা করারও প্রয়োজন ছিল। তাছাড়াও প্রয়োজন ছিল প্রাগ্রসর ও বিকাশশীল ভারতীয় সমাজের আদশের সংগে সামঞ্জসপূর্ণ হওয়ার।

#### শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্তিসিদ্ধ পরিকল্পনার অভাব

শ্বাধীনতার এক দশকের বেশী সময় অত্তেও একটা ভাল শিক্ষাব্যবস্থা আজও গড়ে তোলা যায় নি। শিক্ষা অবাস্তব ও বায়বহলেও হয়ে পড়েছে। বিদ্রাতিও রয়েছে শিক্ষাক্ষেরে। এর প্রমাণ মিলবে নিশ্নে ব্লিতি ঘটনাগ্রনোর মধ্যেঃ

- (১) একটা কার্যকর ও সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার যথন হওয়া উচিং ছিল সর্বভারতীয় পরিকলপনা অনুষায়ী। অথচ শিক্ষা এখনও কেন্দ্রীয় বিষয় নয়, বয়ং তা
  ছড়িয়ে রয়েছে কেন্দ্র, রাজ্য ও আন্ধালক এ তিনটি স্তরে। তাছাড়া নাগরিকদের
  কাছে শিক্ষা হওয়া উচিং একটা মৌলিক অধিকার আর তাই কর্মসংস্থান, খালা, বন্দ্র
  ও আশ্রয়ের মত তা হবে রাঝ্র কর্তৃক সর্নুনিশ্চিত ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। নিয়ক্ষর ও
  আশিক্ষিত নাগরিকদের নিয়ে প্রকৃত গণতন্ত্র হয় না। বিষয় ও পন্ধতির দিক থেকে
  কংগ্রেস সরকার একটা বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসিন্ধ শিক্ষাব্যবন্থার প্রবর্তন কয়তে
  পারেনি। শিক্ষার বিভিন্ন নম্নাগ্রেলাও কার্যকরী ও আদর্শগতভাবে পারম্পর্যপর্ণ নয়। সব রাজ্যেই শিক্ষার সব স্থরেই রয়েছে প্রচন্ড বিদ্রান্তি। কোন সমরুপতাও নেই শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে কিংবা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগ্রেলার পঠন-পাঠনের বছরগ্রেলাতে অথবা শিক্ষাব্যবন্থার সাংগঠনিক
  কাঠামোতে।
- (২) অসংখ্য কমিশন, সন্দেশন ও সেমিনারের বহন প্রচেণ্টা একটা কম ব্যয়বহন্ত্র, সমর্প, মাত্ত ও বাস্তব শিক্ষাব্যবস্থার সন্নিদিশ্টি নমন্নার আবিভবি ঘোষণা করতে পারে নি। শিক্ষার জগতটাই তাই অনেক সমাধানের অতীত গা্রন্থপা্র্ণ সমস্যায় ভরে আছে।

#### শিক্ষা এখনও Cinderella-এর মত

(०) भिकात जना रताम कता वर्ष धथन प्रमण मिक विकिम म्रा भिकाधार

ব্যয়িত অর্থের তলুলনার তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তব্ সরকারের অন্যান্য বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের তলুলনার শিক্ষা দপ্তরের জন্য বরান্দ অর্থ বিশ্নয়কর-ভাবে কম। দৃষ্টাস্তম্বর্প, সামরিকখাতে খরচ (অহিংসার প্রতি সরকারের আন্গত্য থাকা সন্ত্রেও) সমগ্র বাজেটের অর্থেকের সমান। তাছাড়া, সরকারের এ সিন্ধাস্তও আছে যে জাতীয় উন্নয়নের পরিকল্পিতখাতে যদি প্রয়োজনীয় অর্থ সংকূলান না হয় তবে পরিকল্পনার আসল অংশের শ্বার্থে সে শিক্ষা ও সমাজ-সেবার খবচ ( যা এখনই কম ) আরও ছাটাই করবে।

(৪) শিক্ষার বিভিন্ন শতরে শিক্ষার মাধ্যমের সমস্যার সমাধান কংগ্রেস সরকার এখনও পারে নি। এ কাজ ছিল কঠিন তব্তে এব সমাধান সাফলোর সংগে করা থেত। সবকার পারতো বেশ কিছু অর্থের সংস্থান করে প্রখ্যাত লেখক ও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ক্ত করে তাদের নিজম্ব বিষয় ও সবচেয়ে ভাল বিজ্ঞান, কারিগার সমাজতত্ত, অর্থানীতি, দর্শান প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থগালোর ইংরাজী থেকে হিম্পীতে ও অন্যান্য অর্ণেলিক ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করতে। এর ফলে সাধারণ মান্বগ্লেলো পেত তাদের প্রয়োজনীয় সাহিত্য যা হতে পারতো আধ\_নিক জ্ঞান ও বর্তমান যুগের প্রগতিশীল, উদারনৈতিক, গণতাল্মিক, সমাজতাল্মিক ও অন্যান্য মতাদর্শগত বিষয়ের সম্ভার। সব ভাষাকেই তা উন্নত করতে পারতো। আধুনিক জগতের বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল সমাজচিন্তার স্রোতধারায় তার ফলে সাধারণ মান,য উপকৃত হতে পারতো। আধ্,নিক জ্ঞানের সম্ভার হিসেবে একটা উল্জ্বল সাহিত্য সাঘিব জন্য একটা পরিকল্পিত প্রয়াসের খুবই দরবার ছিল। দ্বর্ভাগ্যবশত এমন প্রয়াস কখনও নেওয়া হয় নি। বিদেশী ভাষা থেকে গ্রেছপূর্ণ বইগুলোর ভাষান্তরের পরিকল্পনার বাস্তব রূপদান ও এদেশের ভাষাগুলোতে মোলিক রচনাস্থান্টর খরচ তার সফল পরিণতির তুলনায় এমন কিছা বেশী হতো না। অথচ সরকারের অন্যান্য প্রকল্প যেমন বিপল্লায়তন শীততাপনিয়ন্তিত চোখ ধাধানো বিজ্ঞান ভবন, রবীন্দ্র ভবন, হোটেল, প্রাসাদোপম সচিবালয় নির্মাণ ও সরকারী পচার ও পর্যটকদের জন্য রাশিরাশি বিজ্ঞাপন আর মন্দ্রী ও অন্যান্যদের বিদেশ প্রমণ নিয়ে রচিত সংখ্যাতীত দলিল ও সংবাদ চিত্রগালোর জন্য কত থবচই না হচ্চে।

Pelican, Penguin, Home University-এর অন্সরণে ম্স্যা সিরিজে বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক, নান্দনিক, দার্শনিক ও অন্যান্য বিষয়ে কম্পরচায় ইংরাজী থেকে বিভিন্ন আর্গুলক ভাষার ভাষান্তরের জন্য একটা বালণ্ঠ প্রচেণ্টা শুন্ধ জনগণকে আধ্নিক বৈজ্ঞানিক, উদারনৈতিক-গণতাশ্বিক ও সমাজতাশ্বিক কৃণ্টির সংগে পরিচর ঘটাতো না, তা এমনই একটা পরিমণ্ডল স্থিটি করতে পারতো যাতে হিন্দী ও অন্যান্য আর্থালক ভাষাগ্রেলার পরিপ্রেটি সাধন আর উপযুক্ত ও সাবলীল প্রকাশ ও পঠনপাঠনের মাধ্যমও হতে পারতো। দ্র্ভাগ্যবশত ইংরাজীকে সরিয়ে একটা সর্ব-ভারতীর ভাষা নির্বাচনের সমস্যার সমাধান হর্মন। এমন কি ইংরাজীর পরিবর্তে হিন্দীকে সর্ব-ভারতীর উদ্দেশ্যে নির্বাচিত করার সাংবিধানিক অন্যুক্ত্বপ্রলাও প্রায়শই পাল্টে বাচ্ছে। তাছাড়া, বর্তমানে হিন্দীর বিকাশ ও বিবর্তন ঘটছে উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যে সংস্কৃতের নিবিড় প্রভাব নিয়ে আর দ্বতের গতিতে। হিন্দী সাহিত্যের রয়েছে একটা প্রধানাপর্ণ প্রনরভূাদয়বাদী আর্থ-সংস্কৃতি ঘে সা মতাদর্শগত আধের। ফলে অহিন্দীভাষী বিভিন্ন গোণ্ডীগ্রুলার মনে, বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগ্রুলাতে এব্যাপারটা হিন্দী সন্পর্কে সংশয় এনেছে। "হিন্দী সান্নাজ্যবাদ", "কেন্দের উপর উত্তর প্রদেশের আধিপত্য", "জনকৃত্যকে হিন্দীভাষীদের একচেটিয়া কর্তৃত্বের" বিরুদ্ধে গ্রের্তর অভিযোগও শোনা যাছে।

### শিক্ষার জগতে উভয় সংকট

শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়সংকটজনিত এক অন্তৃত পরিস্থিতির উল্ভব হয়েছে। এক দিকে, আঞালক ভাষাগ্রেলাতে উচ্চ শিক্ষাদানের ইচ্ছা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েক শিক্ষার বিভিন্ন সতরে আঞালক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য অনুপ্রাণিত করছে। অথচ এর ফলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ত-ছাত্রীদের কাছে সর্ব-ভারতীর কৃত্যকের জন্য গত্তে বিভিন্ন নির্বাচনী পরীক্ষার তাদের সক্রিরভাবে অংশগ্রহণে প্রতিবশ্ধকতার স্থিত হয়েছে। কারণ, এ সব পরীক্ষার ইংরাজী আজও সাধারণ মাধ্যম। কোন কোন রাজ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার আঞ্চলিক ভাষাকে ও উচ্চত্তর শিক্ষার ইংরাজীকৈ শিক্ষার মাধ্যম অবশ্য করা হয়েছে। ফলে স্থিত হয়েছে এমন এক পরিক্রিতর যেখানে ইংরাজীতে কাঁচা ও মাতৃভাষার রচিত বিভিন্ন বিষয়ে স্বন্ধপ পরিচিতি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছে অথচইংরাজীতে পড়াশ্রনা করা কিংবা নিজেদের প্রকাশ করার যোগ্যতা তাদের নেই। অপরিহার্যভাবে এর ফলে তাদের প্রকাশের ক্ষমতার অবনতি ঘটছে নিজেদের পাঠ্যবিষয়-স্বালাতেও কোন দথল আসছে না। এর পরিপতিতে শিক্ষিত জোণীর এক নতুন

প্রজাশের দেখা মিলছে যারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলেও প্রকাশ ভংগীতে দ্বলি আর যাদের অধীত বিষয়গন্লোতে দখল কম। এইভাবে শিক্ষাক্ষেরে সর্বাহ্তর শিক্ষার মান নেমে যাছে। বিকাশ জাতীয় ভাষা হিন্দী ইংরাজীকে সরাতেও পারছে না কিংবা আঞ্চলিক ভাষাগ্রালার শ্বারা পরিপান্টও হতে পারছে না। এইভাবে ক্রমবর্ধানা হারে অবনতিপ্রাপ্ত অবস্থায় ইংরাজী তার স্থিতিকাল বাড়িয়েই যাছে।

শিক্ষাক্ষেরে পরিস্থিতিটা বেশ উল্ভট হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংকট এড়াতে বেশ কিছ্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে অবশ্য কিন্তব্ব সামগ্রিকভাবে সেগাবলা সমস্যা সমাধান না করে তাকে বৃশ্ধি করেছে মাত্র।

#### শিক্ষার জন্ম ক্রেমবর্ধ মান আগ্রহ

- (৫) স্বাধীনতার পর থেকে প্রচন্ড গতিতে শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে। প্রথমতঃ চারটি কারণ এর জন্য দায়ী:
- ক) দেশের আর্থ-রাজনৈতিক জীবনে বোধশন্তি নিয়ে অংশগ্রহণের জন্য সাধারণ নাগরিকের অন্ততঃ নুন্যতম শিক্ষার দরকার। আর এ জীবন ক্রমণই জটীলতর হরে আগেকার ত্লনায় তাকে বেশী করে স্পর্শ করছে। অধিকন্ত্র, নানা আইনকান্নের ক্রমপ্রসারণশীল জালে সে ক্রমবর্ধ মানভাবে জড়িয়ে পড়ছে। তার জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে বলেই এসব আইনকান্ন বোঝার জন্য তার শিক্ষা দরকার।
- (খ) সরকারী উদ্যোগ ও বেসরকারী পর্নজবাদীদের দ্বারা শিদপারনের দ্বাধীনতা-উত্তর প্রয়াস বেশ কিছু লোকজনের বড় রকমের চাহিদা সুণ্টি করেছে যাদের দক্ষতার সংগে কারিগার, ব্যবস্থাপকীর শাসনবিভাগীর, আর্থিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য দারিত্ব পালন করতে হবে। সাম্প্রতিক বছরগালোতে উচ্চদক্ষতা সম্পল্ল কাজের চাপে বৃদ্ধি পাচেছ। এ সব কাজের, যাদের বৈশিষ্টা হলো উচ্চ আর ও সামাজিক মর্যাদা ( যদিও তাদের সংখ্যা ক্রমণঃ বাড়লেও তা সীমিত এখনো ) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে বড় রকমের আবেদন রাখছে। প্রাথাদের একটা ক্ষুদ্র অংশ এ সব কাজ পাবে সত্য; তথাপি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা বড় অংশের কাছে তাদের রয়েছে চুন্বকের মত আকর্ষণী শান্ত আর তাই উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগালোতে তাদের ছেলেনেরেদের পাঠার।

(গ) ব্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে গ্রামের জন-

সংখ্যার উচ্চতর স্তরের বেশ কিছ্ মান্য জাম থেকে অজিত আয়ের দ্বারা তাদের পারিবারিক বায় সংকুলান করতে পারছে না কেননা জামির পরিমাণ কমে যাছে। তাছাড়া, কৃষি অণ্ডলে নিজেদের উচ্চ অবস্থান বজায় রাখতে পারলেও তাদের অভিলাষ হলো বংশধবদের শিক্ষিত করে তোলা এবং সংমান ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতীক পদগ্লেল তে অধিন্ঠিত হওয়া। গ্রামীণ সমাজের এই উচ্চতর শাখা, এ সব কারণে তাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিন্ঠানগ্রালাতে পাঠাছে।

(ঘ) শন্ধন্মার পরিবারের কর্তার আয়ের ভিত্তিতে মধ্যবিত্ত পরিবার তার ঠাই বজায় রাখতে পারছে না। কারণ, জীবনযারার ক্রমবর্ধনান ব্যয়। ফলে, পরিবারের প্রীলোকদেরও (প্রী কিংবা মেয়ে) পরিবারের প্রন্থ অভিভাবকদের আয় বাড়াতে কাজ খাজতে হচ্ছে। লেখাপড়ার সনুযোগ নিতে তাই প্রীলোকদেরও এগোতে হচ্ছে।

উল্লিখিত কারণগ**্লো শিক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান চহিদা মেটাতে এ** পরিন্থিতি সৃষ্টি করেছে।

অবশ্য, আগেকাব ত**্ননায় গতিপ্রাপ্ত হয়েও শিক্ষা বাবস্থা ক্লমবর্ধামান চাহিদা**র সাথে তাল রেখে প্রসারিত হতে পারে নি।

#### শিক্ষাক্ষেত্রে পুরবস্থা

সমকালীন ভারতে শিক্ষা জগতের অবস্থা দুঃখজনক। শিক্ষপ্রতিষ্ঠানগ্র্লোতে রয়েছে প্রচণ্ড ভীড়। ভারত হওয়।র সমস্যা তীর। তাছাড়া, বেসরকারী বিদ্যালয় ও কলেজগর্লো হয়েছে কলংকপ্রণ মুনাফালাভের আখড়া বিশেষ। ভারত ও পরীক্ষায় উত্তীণ হওয়ার ব্যাপারে দুনাতি ও উংকোচের অব্ত নেই।

অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই নেই পাঠাগারের স্ববন্দেবিস্ত। অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনে জতেপাত, আর্থানক ও অন্যান্য চিন্তাভাবনা ত আছেই।

অধিকন্তা, শিক্ষা থেহেত্ বায়বহাল ও সমরসাপেক্ষ একমার ধনী ও মধাবিত্ত শ্রেণীগ্রেলার ছেলেমেরেরাই তার স্থোগ নিতে সক্ষম। উচ্চ ও বিশেগীকৃত শিক্ষার রতী ছার-ছারীদের জাতপাত, ব্রিশিক্ষা ও আরের প্রেক্ষাপট অন্সংখানে বিভিন্ন সমীক্ষা এ কথাই বলেছে যে এ সব ছার-ছারী এসেছে ভারতীয় সমাজের উচ্চতর সত্তরগ্রেলা থেকে। এরা উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রেই শৃথ্য একচেটিয়া আধিপত্য বিশ্তার করেনি, করেছে আথিক, প্রশাসনিক রাজনৈতিক, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও লাভ-জনক পদগ্রেলার ব্যাপার! ডাছাড়া, নিয়ুমধ্যবিত্ত ও নিয়ুতর শ্রেণীগ্রেলার ছেলেনেরে যাদের ভাগ্যে জােটে সীমিত শিক্ষা তাদের জন্য নিন্দতর পর্যারে সংখ্যাখিক্যের দর্ন পর্যাপ্ত কাজ থাকে না। এটা সত্য যে স্বাধীনতা-উত্তর পর্যারে কর্মসংস্থানের স্থোগ বেড়েছে। তথাপি, শিক্ষার সীমিত সম্প্রসারণের পরি-প্রেক্ষিতে স্ট কর্মসংস্থানের স্থোগ চাহিদার ত্লনায় বেশ কম। ফলে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ক্রমবর্ধ মান বেকারত্ব আর সরকাবের বির্দেধ অসজ্যেষ।

বস্ত তথ রিটিশ যুগে লর্ড কার্জনের শাসনকালে দেখা একটা পরিস্থিতির আরও থারাপ প্রতির পুদেখা দিয়েছে। উচ্চ গণুণমানসম্পন্ন শিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থাদের সংখ্যার উপর সীমা আরোপ প্রভৃতির জন্য হৈচৈ সমকালীন ভারতের উচ্চ শ্রেণীজাত রাজনীতিকদের কাছ থেবেও শোনা যাচ্ছে। তাদের কথা হলো—শিক্ষাকে সীমাবন্ধ করতে হবে।

এইভাবে প্রচলিত ধারণাবিরোধী অথচ সত্য এক পরিস্থিতির স্ছিট হয়েছে। জনগণের কাছে শিক্ষার আলো না পে\*ছিতেই সতর্কবাণী উচ্চারিত হচ্ছে তার সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে। শিক্ষিত বেকারদের ভয়েই বলা হচ্ছে এ কথা। অভিক্ষিপ্ত প্রকলপগ্রেলতে সমাজ সেবার মত শিক্ষার জন্যও পরিকলপনার মূল অংশকে বাঁচাতে থরচ কমাতে বলা হচ্ছে। পর্নজিবাদী নীতিগ্রলোর কাঠামোর মধ্যে পরিকলপনাকে বাস্তবায়িত করতে গোলে এটা অবশ্যান্তাবী।

#### ব্যবহারিক ও বিপরীত শিক্ষানীতি

শিক্ষার সমস্যাদি নিয়ে অভিজ্ঞতাম্লক দ্ণিউভঙ্গি এবং আনিশ্চিত ও সাপিল নানা নীতি ধেমন শিক্ষাপশ্ধতি, পাঠ্যস্চী, রাতক ও প্রাক্-রাতক পাঠ্যক্রমের বথাবথ ধারা প্রভৃতি বেশ কিছ্ খ্যাতনামা শিক্ষাবিদের বারা সমালোচিত হয়েছে। মোট কথা, শিক্ষার জগংটা এখন আধা-সংকটে ভরা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও মন্মোদিত কলেজ এবং সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগ্রলোর মধ্যে নানা সংঘাত (জাতপাত, আঞ্চলিক প্রভৃতি বিষয়ে । এ ধরণের দুঃখজনক পরিক্ষিতির শহীদ হচ্ছে ভারতীয় ছারসমাজের নতুন প্রজ্ঞান।

অভিজ্ঞতাম্লক ও পরস্পরবিরোধী পরীক্ষানিরীক্ষা, এমন কি উপদলীর ও দ্নৌতিম্লক নানা কাজের অসহায়ে শিকার হচ্ছে ছাত্ররা। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান শরচের বির্দেধ ছাত্রসমাজে অসন্তোষ দেখা যাতেছ ও তার ফলে সংগ্রামও শ্রু হয়েছে। শিক্ষার ব্যর অধিকাংশ মানুষের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে অসম্ভব করে তুলেছে—পাঠাস্চী প্রভৃতি বিরয়ে খেরালখ্নি ত আছেই।

তাই স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে, জনগণের অধিকাংশের কাছে পে<sup>4</sup>ছি দেওয়া যায় এমন একটা কম ব্যায়বহ**্ল শিক্ষার স্ব**প্ন দ্বের ক্রমশই সরে যাছে।

৬ সমসত সতরে কম খরচে ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে একটা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে বারংবার এ ঘোষণা সত্ত্বে কংগ্রেস সরকার এই উল্দেশ্যসাধনে বার্থ হয়েছে। একটা দ্বৰ্শল প্রক্রিবাদী দেশের পক্ষে এ আদশে প্রেশিছানো সম্ভব নয়।

## ঝ

## সামাজিক প্রবণতা

আমবা যেমন দেখেছি, কংগ্রেস শিল্প ও কৃষির উৎপাদন দ্রত বৃদ্ধির প্রয়াসে ও তাব দ্বারা জনগণকে উচ্চতর জীবনের মান দিতে শিল্পায়নের পথ ধরে এগোতে চেয়েছে। সমাজের কাঠামো ও জনগণের জীবনযান্তার ধারাতে বড় রকমের পরিবর্তনেব পরিপ্রেক্ষিতেই প্রকৃত শিল্পায়ন প্রক্রিয়া গতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। প্রচলিত প্রতিষ্ঠান-গ্রেলার ক্ষেত্রে বিরাট র্পান্তরণ এমন কি নতুনের দ্বারা তাদের সামগ্রিক অপসাবণও এর ফলে ঘটে। জীবনের ম্লাবোধগন্লোতেও পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়ে। শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে উল্ভূত নিম্নালিখিত কতবগ্রেলাসমস্যার গবেহণা দরকাব।

#### ধনতান্ত্ৰিক শিল্পায়ন বনাম সমাজতান্ত্ৰিক শিল্পায়ন

শিলপায়নের পরিপ্রেক্ষিতে কি ধরণের সামাজিক-আর্থিক গোণ্ঠীগ্রেলার উভ্তব হয়েছে ? তাদের মধ্যে কারা বেশী ত্যাগ স্বীকার করছে আর কারাই বা স্থাবিধান গ্রেলা কুড়োচ্ছে ? কি ধরণের প্রতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক জীবনের ধারা জন্ম নিছে আর তারা কিভাবে পারুপরিক সম্পর্কে আবন্ধ। শিলপায়নের ফলে কি ধরণের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মকান্ন গড়ে উঠছে ? এ সব নিভর্নশীল শ্র্মার ''বেশ কিছ্ণ পরিবর্তনীয় উপাদান, যেমন কৃষক সমাজ, জনসংখ্যার গ্রেছ, প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিলপ ও অতিরিক্ত উপাদানের গতি, রাজ্ব্বাব্ছায় সমদশিতা, শিক্ষার পর্যাপ্ত স্থোগ, কলকারখানা ও শ্রমিকদের ঘরবাড়ীর ধরণ ও বিন্যাস, প্রাক্তিদিস কৃষ্টির প্রকৃতি ও শক্তির ' উপরই নয়; সেগুলো নিভরে করে করে করেকটি

১. দুউন্য: U.N O.: Processes and Problems of Industrialization in Underdeveloped Countries, p. 119.

মোল স্বীকার্যা, একটি মোলিক দপাণের উপর যা শিলপায়নের পার্থতিকে নির্পণ করে।

দ্ভাগ্যবশতঃ শিল্পায়নের দ্টি তত্ত্বের ব্যাপারে প্রধান প্রধান পার্থকা নিয়ে খবন বেশী লেখালেখি হর্না। শিল্পায়নের দ্টি প্রধান পদর্থতির উপর একটা সন্সংবশ্ধ আলোচনা বড় আকারে হয় নি। (১) একটি হলো সমাজতাশ্রিক পরিকলপনার শ্বীকার্যের উপর ভিত্তি করে শিল্পায়ন যার বৈশিণ্ট্য হলো উৎপাদনের উপায়ের সামাজিক মালিকানা নীতি, মনাফা নয়; জনসমণ্টির প্রয়োজনভিত্তিক উৎপাদন, জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের ক্লেরে প্রতিযোগীতা পরিহার করে বিকল্প হিসেবে সহযোগিতার নীতি। অন্যটি হলো উৎপাদনের ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি, মনাফার জন্য উৎপাদন ও মান্যক্রানের জন্য আর্থকৈ ও অন্যান্য সমাজ সম্পর্কের ক্লেরে প্রতিযোগিতার নীতি।

শিলপায়ন ও সাধারণ অর্থনৈতিক বিকাশের এ দুটি পৃথক পদ্ধতি গ্লেগতভাবে দুটি পৃথক সমাজ সংগঠনের দুটি পৃথক পথকে নির্দেশ করে। তারা অর্থনৈতিক বিকাশের দিক নিয়ন্ত্রণও করে থাকে আর সেই কারণেই সেই সব মোল আগ্রহ ও উদ্দেশ্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করে যা ব্যক্তির কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে। নানা সংস্থা ও সংগঠনের ধারা, সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্বুযোগ ও প্রতিবংশকগ্লো যে সব স্তরের মধ্যে বৈষ্ঠিরক সম্পদের বণ্টন আর সেই সমাজের নৈতিক, দার্শনিক, আগ্রালক প্রভৃতি সামগ্রিক সংস্কৃতির চরিত্রের সামানা নির্দেশ্য করে থাকে।

আমাদের আলোচনার এই শতরে আমরা এই গ্রেছপূর্ণ প্রশ্নটা তুলছি এই কারণে যে শিল্পান্ধনের এ দুটি বিভিন্ন পার্থতের মধ্যে একটা পরিন্ধার পার্থক্য টানা দরকার, কেননা কোন দেশের সামাজিক, প্রতিষ্ঠানিক, ভাবাদশাগত ও সাংশ্কৃতিক ধারার গ্র্ণগত দিক থেকে পৃথক দুটি ধারারই তারা উৎপত্তি ঘটায়। শিল্পান্ননের শ্বীকৃত নীতিগুলোই সমাজের কাঠামোগত বিন্যাস ও তার বিভিন্ন অংশের কার্যকরী আন্তানিভারতার প্রকৃতিকে শ্বির করে রাখে। সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের মৌল কাঠামোরেও তা শ্বির করে দেয়।

# কংগ্রেস সরকারের ভারতে পু"জিপতি শিল্পায়নের পরিকল্পনা পর্নজিবাদী মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তিতেই এদেশের শিক্পায়নের পথ বেছে নিয়েছে

কংগ্রেস সরকার্ম। ভারতীর সমাজের আর্থিক কাঠামো গড়ে তুলছে এই মৌল স্বীকার্যটা আর এটাই স্থির করে দিচ্ছে ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্তরের চেতনা ও জীবনের ধারাগ্রেলা; সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনগণের প্রতিষ্ঠানিক, সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত জীবনটাও তারই ন্বারা নির্মান্তত হচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোণ্ঠীর বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান বাধ্যবাধকতাও এই ধরণের আর্থিক কাঠামো তৈরী করে দেয় আর নির্দিন্ট করে দেয় সেইসব স্থাবিধার ধারাও যা এ সমস্ত শ্রেণী ও গোণ্ঠী পেয়ে থাকে কিংবা উৎসর্গ করে।

ধনতান্ত্রিক শিলপায়ন মানেই হলো উৎপাদনের উপায়গ্রলোর মালিকশ্রেণীর উৎপাদন বাবস্থায় একমাত্র উদেশ্য মনোফা অর্জনের ভিত্তিতে শিল্পায়ন, আর দ্বিতীয়তঃ, এ বাবস্থায় সমাজ সম্পকের প্রধান চরিত্তই হলো প্রতিযোগিতা। সাবেকী সামততান্ত্রিক ও প্রাক্-সামততান্ত্রিক নীতিগুলোর, যেমন, জম্ম ও মর্যাদা, বিদামান সামন্ততান্দ্রিক অর্থ'নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানের অবসানও বোঝায় তা। এর আরও অর্থ হলো সামস্ততান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন অংশের সমন্বয়-সাধনের সেই নীতিরও অবলাপ্তি, অসাম্য ও পর্দাবন্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও ষাব কাঠামো একটা অভ্তত ভারসাম্য রক্ষা করতো। এর মধ্যে রয়েছে সমস্ত সমাজ সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানগালোতে প্রতিযোগিতা ও অধিগ্রাহণী বৈশিষ্ট্য আর তাব ন্বারাই বোঝায় গ্রাম ও নগরভিত্তিক সামস্ততাশ্যিক সমাজের বৈশিষ্টা পার-স্পরিক সাহাযা ও সাম্প্রদায়িক সহযোগিতার বিশেষ ধরণগালোর ধরংসসাথন। এর আব্ত তাৎপর্য হলো প্রথাভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী নিয়ন্ত্রণস্থলার শিথিলীকরণ যার ফলে ব্যক্তি তার এককালের ঐতিহামণ্ডিত নানা প্রাথমিক গোষ্ঠী বেমন যৌথ পরিবার, জাতপাত ও গ্রাম্য সম্প্রদার প্রভৃতি থেকে জীবনের সূখটা পেতে পারতো, র্যাদও অবশ্য এসব প্রতিষ্ঠানের ভিত্ ছিল একটা কঠোর কর্তৃত্ববাদী ও স্তরবিন্যস্ত নীতি। এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এক নির্মায় ও সর্বজনীন প্রতিযোগিতা-মূলক সংগ্রামের মাধ্যমে একটা বিশাল ক্ষেত্রে সমাজকে টেনে আনা ধেখানে প্রতিটি वास्त्रिहे लक्का राला वाकारत माक्ना आनात कठिन श्रहाम।

যাশ্রিকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও আর্থিকীকরণের প্রক্রিয়াগ্রেলার মাধ্যমে জনগণের সাবেকী সামন্টিক জীবনের র পান্তর সাধনই হলো ধনতাশ্রিক শিলপারনের সক্ষা। তার আরও লক্ষ্য হলো জনগণের সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা আনা আরে সমাজের গতিশীলতা বজার রাখতে মনাফাকে একমান্ত উদ্দেশ্য করা।

উন্নত পশ্চিমী ইয়োরোপীয় দেশগুলোতে ধনতান্দিক শিল্পায়ন 'ছিল একটা ক্রমপর্রাঞ্জত প্রক্রিয়া যার ব্যাপ্তি ছিল বহু, দশক ধরে আর যে সময়ে সমগ্র সমাজটাই ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। এ র পান্তরের পাশাপাশি ছিল কৃষি, বাণিজা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ, কলা বিজ্ঞান ও ধর্মের ক্ষেত্রে বিপ্লব।'' একে আরও সহজ করে তলেছিল ও নতে গতি সন্ধার করেছিল বিরাট ঔপনিবেশিক মুনাফাপ্রসূত পাহাড়প্রমাণ সম্পদের ক্রমপাঞ্জন (যা প<sup>‡</sup>জির ভূমিকা নিয়েছিল)। এর পরিপতিতে বুর্জোয়া শ্রেণীও পেয়েছিল অসংখা সমাজ-সেবামূলক কাজ হাতে নিতে যার ফলে জনসমাজের বিচ্ছিল, নিঃসংগ ব্যক্তিও পেরেছিল কিছুটা রাণ ও সুযোগসুবিধা। অথচ সে মধ দেশেও বিদেশ দার্শনিক, সমাজের চিন্তাশীল মানুষ-গালো ও ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন কিভাবে জীবনের ধনতাশ্বিক ভিত্টা মান্যের মধ্যে এনেছে মূল্যহানতা ও জনমানুষের মধ্যে বিভক্তিকরণ যার ফলশ্রুতিতে দেখা দিয়েছে বিরাট সংখ্যক মানুষের মধ্যে নৈরাশ্য ও স্নায়বিক রেখা। এ ধরণের মানুষ বাজার দ্রবোর সংগে তুলনীয় হয়ে নৈরাশাপূর্ণ বাজারের থেয়ালের উপর কাজের জন্য নির্ভরেশীল হতে বাধ্য হয়। আর্থিক নিরাপত্তার স্ক্রনিশ্চিত ভরসা নিয়ে এরা স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা পায় না। এ সব চিন্তাশীল ব্যক্তি বিপত্ন সংখ্যক জনগণের প্রধান প্রধান চাহিদা পূরণে প্রাজবাদের আবিষ্কৃত অনুষঙ্গী ও প্রতি-ষ্ঠানিক কাঠাগোর ভিত্তে নিতান্তই দর্ব'ল বলে অভিহিত করেছেন। ধনতন্ত্রের অবনয়নের প্যায়ে উন্নত পর্বজবাদী দেশগালোর প্রচলিত সমাজব্যবস্থাও জনগণের বিরাট অংশের ন্যান্তম প্রয়োজন মেটাতে ও বে'চে থাকার মর্যাদা দিতে আরও অস্তোষজনক ও চ্রাট্যুক্ত হয়ে পড়ছে।

### ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের সীমাবদ্ধতা

প্রবিজ্ঞবাদের ভিত্তিতে অন্ত্রত দেশগুলোতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া বিচিত্র কতকগুলো ব্রুটির জন্ম দেয়। প্রথমতঃ, তা অংশত প্রয়াতন অনুষংগণী, প্রতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোটাকে বিনন্ট করে ও জনগণকে একটা নতুন কাঠামো দিতে অসমর্থ। যেমন একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন, ''সমকালীন অর্ধোল্লত দেশগুলোতে দ্রত শিল্পসম্প্রসারণ ঘটলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমান্তরাল পরিবর্তন ও

२. পूर्वाक अन् सकेवा : भृ: >२०

দ্বাভাবিক জীবনের অন্যান্য দিকগুলো অনেক পিছনে পড়ে থাকতে পারে ও সামাজিক ও আথি ক বিকাশের একটা সম্পূরিত প্রক্রিয়ার বনিয়াদ দিতে পারে না। <sup>5</sup> কোন অনগ্রসর দেশে প**্রিজ্ঞবাদী শিল্পায়ন প**্রোতনসাবেকী সামস্ততা**ল্য**ক ও প্রাক্-সামন্ততাশ্রিক সামাজিক সংস্থাগুলো ও তাদের মূল্যবোধগুলোর সম্পূর্ণ অবসায়নে অসমর্থ ; তাছাডা, পশ্চিম ইয়েরেরপেব শ্বাভাবিকভাবে উন্নত পর্নজবাদী দেশগুলোতে পরিদুশামান অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সূথি ও মূল্যবোধ সন্ধারে তার বার্থতা দেখা যায়। সামাজিক মান, পারিবারিক ও সামাজিক সংস্থার ধানা ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্টাপ্রলোতে সামস্ত্রতান্ত্রিকতা ও আধুনিকতার মিশ্রণ ঘটে। প্রোতনকালের পারন্পরিক সাহায্য ও প্রথাভিত্তিক সহযোগিতার অবসানে তাদের বিকল্প হিসেবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগসুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রেও আর্থিক-ভাবে দুব'ল বুজোয়া শ্রেণী ও বুজোয়া রাণ্ট্রের হাতে পর্যাপ্ত বৈষয়িক সম্পদ থাকে না। উদারনৈতিক উন্দীপনার অভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীও নতুন ভাবে গড়ে ওঠা সেকুলার ও গণতান্তিক মান ও রীতিনীতির প্রবর্তন প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে চলেন এড়িয়ে চলে এসর মান ও বীতিনীতির উপর প্রতিণিঠত নতুন ধরণের সংস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধেগ লো পুরাতন কালের সামাজিক-ধর্মীর মান ও বীতিনীতি আর তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সাবেকী অনুষংগ ও প্রতিষ্ঠানগলে যেমন, জাতপাত, যৌথ পরিবার ও গ্রাম্য সম্প্রদায়ের ক্ষতিপূরণ করতে পারতো। বস্তৃতঃ একটা অম্ভূত বৈপরীত্যভবা ঘটনা ঘটে অর্ধোন্নত দেশগুলোতে। নিজের স্বর্ণিবধার্থে কর্ড'ত্বাদী প',জিবাদী শ্রেণী সাবেকী, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ ও সমাজনিয়ন্ত্রণ বিধিগুলোকে ব্যবহার করে। এ সব সাবেকী প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ ও সামাজিক মান ক্ষার গোষ্ঠীর হাতে সম্পদকে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে আর যৌথ পারি-বাবিক সম্পত্তির আকারে তা সংরক্ষণ করে। পাতি ব'ক্লোয়ার এক অংশকে সম্তাদরে कर्मानय क्रिट धरे ध्यानीत्क जाता माराया करत बात माधातन भारतवातिक, জাতপাত, ধর্মীয় ও আঞ্চলিক শ্রেণীকথতার ভিত্তিতে অধিকতর আনুগত্যের প্রশ্নে নিজেকে আশ্বস্ত করে। এরপে বিন্যাসের ভিত্তিতে তারা তার জন্য কর্মাদের বিভক্ত কবে রাখে যাতে শ্রেণীগতভাবে তারা ঐক্যবন্ধ না হতে পারে।নতুন প্রতিবন্দিরতা-মূলক কাঠামোতে কর্তৃত্ব ও নিমন্ত্রণ বজার রাখতে তারা সম্পদশালী শ্রেণীকে আরও সাহায্য করে উচ্চতর জাতগুলোর উপযোগী সম্মান, পদমর্যাদার্জনিত আনুগত্য,

पूर्वाक अब मकेरा, पृ: ১२०

ঐতিহার্মাণ্ডত. শ্রেণীবিনান্ত, শৈবরতাশ্রিক নিয়শ্বণম্লক রীতিনীতিগুলোকে বাবহার করতে শেখায়। ব্রেরোয় শিলপায়নের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের জীবনে গ্রন্থিচ্চুতি যতই বাড়বে, নিজেদের মধ্যে যত বেশী হবে পরাতন ম্লাবোধের উৎপাদন. ততই জনগণের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে ব্রের্জয়শ্রেণী তার প্রোতন নীতিনানের প্রবৃত্তির অধিকতর প্রয়োজন অন্ভব করবে। একটা ক্লাসকাল পর্যায়ে এই প্রক্রিয়াটাকে ভারতের অবস্থা জীবস্তভাবে দেখিয়েছে। ব্রেরোম শিলপায়নের সামাজিক প্রভাব নিয়ে অসংখ্য গবেষণার ভিত্তিতে এসব সিন্ধান্তের সমর্থন মিলেছে। আমরা সংক্ষেপে এ ধারাটার উণ্ডরের কারণগ্রেলা বলবো।

#### নগর অঞ্চলের সামাজিক প্রবণতা

নগরাণলে ধনতান্ত্রিক শিশ্পায়নের ফলে উন্ভূত সামাজিক প্রবণতাগ**্লোর সমীক্ষা** প্রথমেই দেবো।

### সম্প্রসারণশীল শিল্প ও অপর্যাপ্ত পৌর স্কুযোগ স্থবিধার মধ্যে ক্রমবর্ণ মান বৈষম্য

প্রার্থিক স্থোগস্থিয়াসম্থিয় অঞ্জলগ্রেলাতেই প্রাঞ্জ তার বিনিরোগক্ষেত বৈছে নের। যেত্বে প্রসব স্থোগ-স্থিয়া প্রচলিত নগর অঞ্জলগ্রেলাতেই মেলে, সেহেত্ব নত্ন উদ্যোগ ও বাণিজ্যিক সংস্থাগ্রেলাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যার শহরাঞ্চলে ও বড় বড় শহরতলীতে। শহরগ্রেলার এই ধরণের শিলপপ্রসার 'আপনা হতেই জনস্বাম্লক কাজ, রাস্ত্রাট ও পরিবহন ব্যবস্থা, শ্রামকদের বাসস্থান, স্বাস্থাবিধান, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও আমোলপ্রমোদের স্থাবিধারে একটা সমান্তরাল বিনিরোগের প্রয়োজন স্থিট করে। যেতেত্ব বিভিন্ন সংস্থা যেমন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্থানীয়, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সতরে সমান্তরাল বিনিরোগ করে সেহেত্ব প্রাজর প্রেণিধারিত হিসাব পাওয়া যায় না। অধিকন্ত, এ সব সম্পদের বাবহার হয় পরিকলপনাবিহীন ও অসম উপারে। তাছাড়াও, বেহেত্ব— অনগ্রসর দেশে আথিক সম্পদ বড় স্থামিত সেহেত্ব জনসেবা-ম্লক কাজ, ধোগাযোগ ব্যবস্থা, শ্রমিকদের বাসস্থান, স্বাস্থাবিধান, স্কুল, হাসপাতাল আমোদপ্রমোদ ও সাংস্কৃতিক স্থযোগ-স্থাধা ও অন্যান্য ক্ষেত্র বিনিরোগ প্রমাজনের ত্লুলায় হয় অনেক কম। আয়, তাছাড়া এ সব বিনিরোগের

একটা বড় অংশ ব্র্র্জোরা শ্রেণী, উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধনবান লোকজন ও উচ্চতর স্তরের আমলাদের প্রয়োজন মেটাতেই ব্যায়ত হতে দেখা যায়।

কলকারথানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগ**্রেলার সম্প্রসারণ প্রস**্ত নানা প্রয়োজন মেটাতে সমাজসেবা ও স্যোগ-স্বিধা ব্দিধতে এই অসামর্থ এবং নগরভিত্তিক সম্প্রদায়ের উচ্চতর শ্রেণীকে অধিকতর স্থোগ-স্বিধা দানের বিকৃত পাহা অসংখ্য সামাজিক সমস্যা তৈরী করেছে।

#### रमग्राला राजा:

- (১) এর ফলে দেখা যায় নগরের সামগ্রিক পরিবেশের অবনয়ন।
- (২) অপর্যাপ্ত সনুযোগ-সনুবিধার জন্য সাধারণ মানুষের উপর অতিবিক্ত কর ভার চাপে।
- (৩) শ্রমজীবীদের জন্য এটা নানা বিশ্তির জন্ম দেয় আব স্ণিট করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর জন্য বিশ্রী বাসন্থান সমস্যা।
  - (৪) জনগণেব অধিকাংশের জীবনযাত্রার মান তা নামিয়ে দেয়।
- (৫) তা তৈরী করে ''শহরে সম্প্রদায়ের একটা দৈবত শ্রেণীর আপেক্ষিক অবস্থান" – একটা হলো উচ্চপ্রেণীর সাংস্কৃতিক গঠন, অন্যাট নিয়গ্রেণীর সাংস্কৃতিক নক্সা।

### উচ্চশ্রেণীর সাংস্কৃতিক বাহ্যিক গঠন

(৬) উচ্চ শহরের কৃণ্টিসম্পার্কত ঐতিহাের একটা মাননিধারক ধারা স্থিটি করে তা। পশ্চিমী দেশের শহরগর্লাের ছাঁচে ফেলা ভাসা ভাসা স্জনীশান্তিচাত একটা ধরণ যেন গড়ে উঠেছে এদেশের শহরগর্লােতে যেখানে রয়েছে আদবকায়দা দােরুত ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রতিপােষিত হােটেল, শাতিতাপনির্মান্ত সিনেমা
ও থিয়েটার হল শ্টেডিয়াম ও আমােদ প্রমােদ কেন্ট্র, আকর্ষণায় বাজার, ব্যবসাদারি
মনোভাবসম্পল্লকলা ও নজরকাড়া ভাগায়বা আর রয়েছে অভ্তুত চালচলন ও রাতের
জাবন। প্রতিযোগিতার আবর্তে অভ্তরীণ হয়ে থেকে যায় নেই এতট্কর্ নিরাপত্তা,
জাতপাত, আঞ্চলিক ও অন্যান্য শাল্তগ্রলাের শ্বারা আন্দোলিত হয়ে যাদের উপর
ভরসা করেই তারা কাজ জােগাড় করেও বজায় রাখে, আর জনগণ থেকে বিভিন্ন
হয়ে—কেননা তাদের রয়েছে উচ্চ বংশ ও আয়জাত মর্যাদা, সম্পদের মালিকানা ও
উচ্চতর কারিগারি, প্রশাসনিক, শিক্ষা, আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতিতে ব্রিভাত

দক্ষতা—নগর সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা তাদের নিজেদের বিশেষ পদমর্যাদার ব্যবস্থা, ভোগের ধারা আর আমোদ-প্রমোদের কৌশলগুলো তৈরী করে নেয়। আধ্নিকতা-প্রস্ত স্যোগ-স্বিধাগুলো ভোগ করেও এরা ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির নীতিমানগুলোতেও অনুগামিতা রাখতে অভ্যস্ত। অন্তরে এরা এখনও সামন্ততাশ্রিক ও প্রাক্-সামন্ত্রযুগীয় মানগুলোকে আঁকডে থাকে। নিজেদের জীবনে আখ্যাত্মিকতা ও প্রাচাদেশীর ঐতিহা বজার রাখলেও তাদের পশ্চিমী ঝক্মকে ভাব থাকেই। উচ্চ:কাটি ও উচ্চতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই অভিজাত লোকেরা একটা বর্ণসংকর কুলুট তৈরী করে ফেলেছে যা অধ্যপতনের লক্ষণযুক্ত অথচ প্রাচুর্যপূর্ণ, বাইরে আধ্নিকতা অংচ অন্তরে যা রক্ষণশীল ও শ্রেণীমর্যাদা সংরক্ষণে আগ্রহী . যে শ্রেণী নাইলন, হাংগরের চামড়া, ডেকরণ ও রেয়নের চোখ ধাঁধানো পোষাকের আবরণের মাধ্যমে নিজেনের মূল্যায়নে অভ্যন্ত। এ শ্রেণীর পারুষদের জন্য রয়েছে একটা িবশেষ মানের বাবসায়, রাণ্ট্রন্তসংক্রান্ত, প্রশাসনিক, কটনৈতিক ও অন্যান্য নরা মর্যানাজ্ঞাপক স্টাইল আর একদিকে মহিলাদের জন্য রয়েছে ভ্যানিটি ব্যাগ, পাফ, লিপ্সিউক, স্দীর্ঘ নথ ও চক্চকে পোশাক আর অন্যাদিকে এদেরই বৈশিষ্টা হলো ভুচ্ছ জাতপাত, ধর্মীয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন ও সামস্ততান্তিক বিশ্বদূর্ণিট । এইভাবেই গড়ে উঠেছ একটা উধর্বতর শহরে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা প্রধানতঃ দো-তাঁশলা, কৃতিম জনজাঁবন থেকে বিভিন্ন, প্রনরভাদয়বাদী, কপটেবভাব আর ম্লতঃ তারা উধ্বতির শ্রেণীগত নীতিমানের সাথে বথাক্রমে প্রক্রিবাদী ও সামস্ত-তা দ্রিক ভারত উভয়েরই উচ্চতর বর্ণাভিত্তিক মূল্যাবোধের সেতৃবন্ধন করেছে।

### নিয়শ্রেণীর সাংস্কৃতিক বিস্থাস

অনগ্রসর দেশগরলোতে ধনতাল্যিক শিলপারনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য যেহেতু শিলপবার্থে কলকারথানা, সরকারী অফিসসম্হের দ্রত বৃদ্ধি, সেহেতু নগর উল্লেন্
অন্যানা সব উপাদানের উপরে স্থান পেরে থাকে একমার শিলপভাবনা। "ক্রমবর্ধমান
শ্রমজীবী মান্যদের স্যোগ-স্বিধা ও আবাসনের প্রয়োজন মেটানোর অসামর্থ প্রতিফলিত হয় ব্যারাক ব্যবস্থা, কারখানাসংল-ন ওর্মিটার, শ্রমিকদের টোনম্যান্ট বা
ভাড়াকরা বাড়ী, কারখানা ও পথেঘাটে রাত কাটানোর ব্যবস্থা আর অসংখ্য যেনতেন-প্রকারেন নির্মিত বিভিন্ন শহর ও স্থানীর অন্তলের প্রতিন্টার মধ্যে।" ও কল-

৪. পূৰ্বোক্ত গ্ৰন্থ ক্ৰক্তব্য, পৃঃ ১২০

কারখানা ও তদ্শ নানা প্রতিষ্ঠানের গজিয়ে ওঠার সাথে সাথে দরকার হয় লোকবল—মানবস্লভ পণ্যদ্রব্য। ব্জেয়া শিলপ সম্পর্কিত পরিকল্পনা লাভ-জনক উৎপাদনের উপরই অপ্রাধিকার দেয় আর মান্যকে উৎপাদনব্যয়ের মানদন্তে পরিমাপযোগ্য পণ্য বলেই গণ্য করে। দক্ষ ও অদক্ষ মজ্রির দাসদের বিরাট বাহিনীর জন্য স্যোগ-স্বিধার বিবেচনার মাপকাঠি হলো এই পণ্যদ্রব্যটির কার্যকারিতা। মান্য হিসেবে প্রমিকদের প্রয়োজনের কোন বিবেচনার স্থান নেই এখানে। প্রতিম্বিদির্তাম্লক বাজারে ম্নাফা অর্জনের কোন বিবেচনার স্থান নেই এখানে। প্রতিম্বিদির্তাম্লক বাজারে ম্নাফা অর্জনের তাগিদ ও সামিত সম্পদের দর্ব ব্রজারা শ্রেণী অথবা তাদের শ্রারা শাসিত রাণ্ট সম্প্রসারণশীল অনিয়তাকার প্রমিক-জনসমণ্টিকে নগরের স্থম্বাছম্প্র ও সমাজসেবা দিতে অসমর্থা। তাই শহরাজলে নিমুস্তরের সাংস্কৃতিক ধারার বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দারিরে। বস্তীজীবন, জনাধিক্য, মন্দ আবাসনব্যবস্থা, সম্পদের অভাব ও আমোদ্পরমাদের ব্যবস্থার জন্য স্থানাভাব অসংখ্য সমস্যার স্থিট করে। প্রধান প্রধান সমস্যাগ্রলো হলোঃ

পারিবারিক ভাংগন, নৈতিক অধঃপতন ও অপরাধ ও দেহ বিক্রয় ব্যবসায়ে প্রবণতাব্যাদিধ।

- (১) জনাধিকার চাপ ও খারাপ আবাসনব্যবস্থা সাবেকী স্থ সভেতাগে বিশ্থেলা নিয়ে আসে—এদের বিকলপ ব্যবস্থার সন্ধানও মেলে না। জনগণের মধ্যে স্দ্রী-পর্র্বের সংখ্যায় অসমজস মান্রায় দেখা যায় বিরাট দেহ বিক্রয় ব্যবসা ( গোপন কিংবা অবাধ ) আর দেখা যায় পারিবারিক জীবনে নৈতিক অধঃপতন। জনসংখ্যায় চাপ ও খারাপ আবাসনের ব্যবস্থা ঐতিহ্যামন্ডিত প্রোতন সামাজিক রীতিনীতি-গ্রেলাকেও বিনণ্ট করে নতুন রাজনীতি এসে তাদের জায়গা দখলও করে না। ফলে মান্বেরর উপর পারিবারিক ও সাবেকী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্তাবিধি দ্বেল হয়ে পড়ে আর তার পরিণতিতে সমাজ সংগঠনে ক্রমবর্ধমান ভাংগন ধরে। এর ফলে আসে অপারদার্শিতা, অপরাধবিস্তার ও কর্তব্যে অবহেলা।
- (২) সমাজে আর এক গাল্ছ সমস্যাও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এগালো হলো কাজের পারবেশ ও মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের পরিবর্গত। কাজের পদর্যতি ও পরিবেশ রিটেন ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশের শিলপ-বিপ্রবকালীন পর্যায়ের অন্যর্প। অনগ্রসর দেশে ব্রজেয়া শ্রেণী খাব উদারপশ্হী হতে পারে না, যদিও শ্রমিকদের অধিকার ও সন্যোগসন্বিধার মানগালো কিল্টু উন্নত দেশগালোতে প্রচলিত নম্নাগালোর শ্বায়া

নিধরিত হয়ে থাকে। শ্রমিকদের দাবী দাওয়া ও তাদের পরিতৃতির জন্য বৈষম্য নিয়ে আসে এই দ্বি-বিভাজন। বুজেরিয় শ্রেণী নিজে কিংবা সেই শ্রেণীরই নিয়িশ্রত রাণ্ট্র ধনতাশ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে জনগণকে যথাযথ কাজ ও জীবনধারণের মান দিতে পারে না। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে কারখানা ও সমাজ সম্পর্কিত আইনকান্ন, সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষণ বিষয়ক প্রকলপ প্রভৃতির মত বিভিন্ন উপায় সমস্যাটির কিনারাও লপর্ম করতে পারে না। শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত নানা গবেষণা ও সেই অবস্থার উল্লয়নে সরকারী বেসরকারী নানা ব্যবস্থা এর সাক্ষ্য দেয়।

### সচলতা অপারদর্শিতায় নেমে আসে

আমরা যেমন আগেই বর্জেছি বর্তমান কালের কোন অনগ্রসর দেশে ধনতাশ্বিক শিলপায়নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাতন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও নীতির আংশিক অন্তর্ধান ও নতুন প্রতিষ্ঠান ও মানের আংশিক আবিভবি ঘটে। ফলতঃ দেখা দের সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা শ্বাস্থিক পরিস্থিতি। আরও দেখা দের বিভিন্ন শ্রেণীর কেন্দ্রীভবন। সমাজের এক মেরুতে থাকে অতি ধনী ও উচ্চতর মধ্যবিত্ত স্তরের কিছ্ মানুষ আর অন্য মেরুতে অবস্থান করে দারিদ্রা-পর্নীভিত ক্রমবর্ধমান জনসমাণ্ট। সত্যিকারের আধ্বনিক সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবে (আর্থিকভাবে দ্বর্ণল ব্রেজায়া শ্রেণী তা দিতেও পারে না) দারিদ্রা পরীভিত জনগণ জাতপাত ও যৌথ পরিবারের মত সামন্তর্ভাগ্রিক প্রতিষ্ঠানের দিকে সাহাযোর জন্য মেনিকে ও তাদের সাথেই মরিয়া হয়ে জড়িরে থাকে। এ সব কিছ্রে ঝোঁক হলো উল্লিখিত সামন্তর্ভান্ত্রক প্রতিষ্ঠানগর্লাকে জিইয়ে রাখা, সামন্তর্ভান্তক অনুভূতিগ্রেলাকে পরিপৃত্ত করা আর সামন্তর্ভান্ত্রক সাংস্কৃতিক দ্ভিটভংগী-গ্রেলাকে চিরস্থায়ী করা। আর নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণে সমাজের ধনবান শ্রেণী এ সব প্রতিষ্ঠানগর্লাকে ব্যবহার করে।

সংক্ষেপে বলা যার কোন অনগ্রসর দেশের খনতাশ্রিক শিল্পারন, যদি তার পরিপ্রক হিসেবে না থাকে সমাজসেবা ও শিক্ষার স্যোগস্বিধা, এমন এক সচলতার জন্ম দের যার ঝেকিই হলো অপারদর্শিতার নেমে আসা।

আমরা আগেই বেমন বর্লোছ, আমাদের দেশে ররেছে সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান-গুলোর নেটওয়ার্কের একটা উল্লেখযোগ্য অভাব। এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের উল্ভব হলেও দারিদ্রাপশীভিত জনগণের জন্য আর্থিক শিক্ষাগত ও সামাজিক সাহায্য দেওরার মত তাদের পর্যা•ত আর্থিক সন্বল থাকে না। অধিকদ্তু, সাধারণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক পরিপাশের্ব তাদের কাজও বিকৃতিতে ভরা। তাদের ক্ষতি করে জাতপাত ব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতাবাদ।

অনগ্রসর সমাজে শিল্পায়নের পর্যায়ে, যা প্রাতন সংস্থাগ্লোর অবশাশভাবী ভাংগনের পথই প্রশৃত্ত করে, সরকারের সামনেও আসে সেই সব মান্বের সাহায্যে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সমস্যা। এ ধরণের মান্বদের উপর শিল্পায়নের পরিব্
ত্তিকালে চাপ পড়ে বেশি। কিল্টু অপর্যাপ্ত সম্পদ ও ব্রেজায়া শ্রেণীর শিল্পায়নসংকান্ত প্রীকৃত নীতিগ্লোর জন্য সরকার জনগণের ঐসব গোষ্ঠীকে সামাজিক ও আথিক সাহায্য দিতে পারে না। এরই ফলে শহরাঞ্জলে দেখা দেয় আমাদের উল্লিখিত সামাজিক প্রবণতাগ্লো। ভারতে এই ধরণের সামাজিক প্রবণতাগ্লো। তারতে এই ধরণের সামাজিক প্রবণতাগ্রালা চ্ট্রের নিয়মে আবির্ভৃত হচ্ছে, আর একটি বিশেষ ধরণের আন্দোলনের জন্ম দিক্তে।

#### গ্রামাঞ্চলে সামাজিক প্রবণতা

গ্রামাণ্ডলে ধনতান্তিক ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের প্রভাব হয়েছে সমভাবে ধর্ংসাত্মক।
সমগ্র কৃষি অর্থানীতির অন্তিম্ব রক্ষার পর্যায় থেকে বাজার অর্থানীতিতে ও কৃষি
পর্মজবাদী ও ধনী কৃষকদের মনাফা আইনে দ্বত র পাস্তর গ্রামেগঞ্জে সমাজ জীবনের
মলে ভিত্টাকেই নভিয়ে দিছে। অলাভজনক জ্যির মালিকদের জন্য তা অত্যন্ত
প্রতিকৃষ্ণ অবস্থার স্থিট করছে। আমরা অবশ্য কৃষি সমাজে গ্রেম্বপ্র আর্থিক
পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছি।

আমরা এখন কংগ্রেসের আর্থিক নীতিগ**্লোর পরিপ্রেক্ষিতে উ**ল্ভূত প্রধান প্রধান সামাজিক প্রবণতাগ**্লোর এ**কটা ধারণা দেবো।

#### কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্কী গোষ্ঠীগুলোর রণক্ষেত্র

(১) নাগারকদের সাম্যানীতির রাজনৈতিক নীতিহিসেবে প্রবর্তন ও আর্থিক নীতি হিসেবে একটা প্রতিবাদন্তাম্লক ও ম্নাফাভিত্তিক পর্নজবাদী অর্থনীতিকে বজরে রাখার প্রচেন্টা কৃষি সমাজে বিরাট পরিবর্তনের স্ট্না করেছে। কোনো রক্ষে জীবিকার জন্য যারা চাষ করতো তারা এখন বিপণন্যোগ্য সামগ্রী উৎপাদনে

ও মুনাফা অর্জনে প্রতিযোগিতার নেমেছে। এর ফলে স্বন্ধ সম্পদের জন্য প্রতিদ্বন্ধিরতার রত বড় বড় গোন্ঠীগ্রলার সামনে বিরাট অস্বিয়া দেখা দিরেছে। কৃষ্কিরে নবীন ধনতান্তিক ও সম্দিখশালী চাষীদের সাথে অসম প্রতিশ্বন্ধিরতার দর্ন মধ্যবিত্ত ও দরির চাষীদের (বিরাটসংখ্যক কৃষি প্রমিক ও ধরংসপ্রাপ্ত ছোট কারিগরদেরও) আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। কংগ্রেস সরকারের কৃষি নীতির ফলে নিক্তরগ্রলার কৃষকদের কাছে প্রতিশ্বন্দিরতাম্লক সংগ্রাম আরও প্রতিকৃল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ কংগ্রেসের কৃষিনীতিগ্রেলার উদ্দেশ্যই হলো ধনবান ও অর্থবায়ে সক্ষম লোকদেরই নানা স্ক্রিধা, যেমন বীজ, সার, জলসেচ, খণ, বিপণনবাবস্থা প্রভৃতি দেওয়া। ফলে দেখা দিয়েছে কৃষিতে নিযুক্ত লোকজনদের মধ্যে বিরাট অসন্তোয়। কংগ্রেস সরকারের নানা কৃষি প্রকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীগ্রলা, যারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিব্রুদ্ধি কবতে পেরেছে, ও সেইসব গোষ্ঠীর মধ্যে, যারা ক্রমান্রয়ে দ্বর্ণল হয়ে পড়েছে, ক্রমবর্ধনান সংঘাত দেখা দিয়েছে। এইভাবে একটা প্রতিযোগিতাম্লক বাজার অর্থনীতির নানা সম্পর্কের জটাজালে জড়িয়ে পড়ে এ সব মধ্যবিত্ত ও দরির জন-গোষ্ঠীগ্রলো দরিন্তর হয়ে পড়ছে আর বিপঞ্জনকভাবে উৎখাত হছে।

## নয়া প্রতিঘন্দিতামূলক কাঠামোয় জাতপাতের সংঘাতর্দ্ধি

(২) খ্যাতিমান পশ্ডিত ব্যক্তিরা ও অসংখ্য সরকারী কমিশনের রিপোর্চ দেখিয়েছে যে জাতপাত ও অর্থনৈতিক পদমর্যাদার মধ্যে একটা অন্ভূত পারম্পর্য রয়েছে। কৃষি অঞ্চলালেতে অর্থনৈতিক জীবনের মইটার উচ্চতর ধাপগালো অধিকৃত হয়ে রয়েছে কিছ্ উচ্চবর্ণের ও মধ্যবর্তী জাতগালোর কিছ্ উচ্চতর স্তরের লোকজনদের শ্বারা আর অন্যাদিকে নিমাতর বর্গা, অন্স্ক্রিত জাত ও উপজ্যাতিগ্রালার লোকেরা উদ্ভ মইটার নিমাতর ধাপগালোতে অবস্থান করছে।

কৃষিক্ষেরে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিশ্বান্ধন্তার নীতির ব্যাপক বিস্তার গ্রামাঞ্চলের দ্বিতিশীল, পদমর্যাদা বিন্যুস্ত সম্প্রদারভিত্তিক জীবনের ঐক্যতানটিকে বিনম্ভ করে দিছে। ভারতে প্রতিশ্বান্ধন্তার এই নীতি জাতপাতগ্রনার মধ্যেও প্রতিবিদ্বিত হয়েছে। প্রয়াতন পদমর্যাদা-ভিত্তিক জাতপাত প্রতিটি জাতের এই নীতিটার উপরই প্রতিন্ঠিত ছিল যে তা একটা ঐশ্বরিক ব্যবস্থার অংগ হিসেবেই আপন ভাগ্যকে মেনে নেবে। সে ব্যবস্থাতে প্রতিটি জাতই একটা

সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার অন্যান্য জাতগুলোর অনুপুরক হিসেবে বিবেচিত হত : সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন জাতের এই অ-প্রতিম্বন্দরী ও অনুপূরেক সম্পর্ক সেই ব্যবস্থাকে তার স্তর্রবিন্যাস ও অ-সাম্যাদর্শবাদী ভিত্তি সত্ত্বেও দিয়েছে একটা সংসন্থি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজের ভিত হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি নাগরিকের সমতার নীতি সমাজ সংগঠনের এক নয়া নীতির পে বিবেচিত হয়েছে আর ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে তার কোন সন্ধান মেলেনি। কিন্তু পশ্চিমী জগতের তুলনার তা একটা নতুন ও বিচিত্র ধরণের আলোডনের জন্ম দিরেছে ও বিভিন্ন জাতের মধ্যে সামোর জন্য সংগ্রাম সূরে হয়েছে। জাত কাঠামোর ভিতরে পরিবর্তনের পরিণতিতে একটা নতুন ধরণের উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। যে জাত ছিল সামগ্রিক সমাজ কাঠামোর একটা অনুপ্রেক ও অপ্রতিন্বন্দ্রী অংশ ছিল তা পরিবর্তনীয় পরিন্থিতিতে এখন একটা প্রতিশ্বন,ী ইউনিট হিসেবে কাজ করছে। কৃষিক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতাম লক মানসিকতা সমাজ জীবনের প্রতিটি দিককেই প্রভাবিত করে ফেলেছে। নিজেদের সংস্কারসাধনে অসংখ্য জাত আজ নানা আন্দোলনে নেমেছে উচ্চবর্ণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন অনুশীলনকে গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণদের নানা প্রথা-সিম্ধ আচারবিধি যেমন উপনয়ন, বিবাহ, উচ্চতর খাদ্যাভাস ও বেশভূষা প্রভৃতিকে নিম্নতরজাতগালোর লোকেরা উচ্চতর জাতগালোর মর্যাদা সমানভাবে পেতে অনুসরণ করছে। অধিকস্ত: অসংখ্য উপজাতীয় লোকজন সংঘবন্ধ হয়ে অন্যান্য জাতগ;লোর চোখে মর্যাদাব ন্থিতে তাদের সংগে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এদের নানা সংগঠন, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, সমবার সমিতি, ছারব্যন্তি, পরপারকা ও অতীত ইতিহাসের প্র-র্ব্যাখ্যার মাধ্যমে অতীতে উচ্চ মর্যাদার দাবী প্রতিষ্ঠা ও তার ন্বারা অন্যান্য উচ্চতর জাতগ্যলোর সংগ্রে সাম্যাধিকারের সংগ্রামে জয়লাভের প্রয়াস কৃষিজ ভারতের সামাজিক চিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে দীভিয়েছে।

তাই শ্লেষাত্মক হলেও একথা সত্য যে নাগারিকদের সাম্যের নীতি—( জাতপাত ও অন্যান্য বিবেচনা নির্বিশেষে ) যা একটা প্রতিশ্বন্দিরতামূলক ধনতান্ত্রিক অর্থনিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সংবিধানে রয়েছে আর যে অর্থনীতি ভারতের বিচিত্র গ্রামীণ সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক নীতিগুলোর আলোকে আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়েউঠছে—সাম্যের অধিকারের সংগ্রামে সামস্ততান্ত্রিক জাতপাত স্ভিই করছে।

তাছাড়া বেমন আগেই বলা হরেছে জাতপাত, সম্পদ, অর্থনৈতিক মর্যাদা, শ্রেণীগত অবস্থান, রাজনৈতিক ক্ষমতা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতে প্রবেশাধিকার প্রভৃতির মধ্যে একটা অশ্ভূত পারন্পর্য থাকে। অধিগ্রাহী প্রতিশ্বন্দির্তাম্লক সংগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত ধনতান্তিক সমাজের পরিবেশে, যাকে কংগ্রেস সরকার তার শিলপনীতির মাধ্যমে সর্বজনীন করে ত্লছে, নতুন ধরণের ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের উৎপত্তি হয়েছে। মহারাণ্টের রাহ্মণ-মারাঠা-মাহার সংগ্রাম, দক্ষিণ ভারতের রাহ্মণবিরোধী, আদিলাবিড়, দ্রাবিড় কাজাগাম আন্দোলন ও রাহ্মণ-নায়ার সংগ্রাম, বিহারের কায়ন্থ, ভূমিহার, রাজপত্ত ও অনগ্রসর জাতগ্র্লোর মধ্যে তীর সংগ্রাম, উত্তর প্রদেশে ঠাকুর, প্রাসিস্, চামার ও অন্যান্যদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অসংখ্য এই ধরণের সংগ্রাম আকারে জাতপাতের সমস্যা হলেও মোলিক অর্থে সেগ্র্লো আর্থ-সামাজিক।

### নিম্নতর শ্রেণীগুলো কোন্ দিকে যাচ্ছে

কংগ্রেস সরকারের কৃষি নীতি, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কাঠামো ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাদি কৃষিক্ষেত্রে নিমুবণিতি প্রবাহ স্'িট করেছে।

- (১) বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তীর অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা যা স্নিনর্দিট জাতপাতেরই যথাযথ প্রকাশ ইদানীং তীরতর হয়েছে। শ্র্ম্মার জীবিকা অর্জনের
  পরিবর্তে দ্রসমায়নী উৎপাদনের প্রবণতা আজকের বৈশিষ্ট্য আর তার ফলে পর্বিজ্ব
  বাদী জমিদাররা ও ধনী চাষীরা আরওধনবান আর মধ্যবিত্ত ও দরির চাষীরা আরও
  দরির হয়ে পড়েছে। এর পরিণতিতে এই স্তরের চাষীরা বিপল্ল সংখ্যায় হয় নিংস্ব
  কিংবা ক্ষেত্মজনুর হতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে বাড়ছে শ্রেণীগত মেরভ্বন। বির্ধিত
  ক্ষমতার জারে কৃষিসমাজের উপর নিজেদেরপ্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াছে ধনবান শ্রেণীগ্রেলা, পর্নজিবাদী জমিদারবা আর ধনী কৃষকরা যারা সকলেই উচ্চ জাতের অন্তর্ভু জন্ত।
  এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছ্ম ফলাফল উল্লেখযোগ্য।
- (ক) গ্রামীণ জনসংখ্যার নিম্নতর স্তরে কিছ**্লোকজন** উংখাত হয়ে নানা অপরাধ্যন্ত্রক কাব্দে জড়িত হয়ে পঞ্ছে। বলা বাহ**্লা** এ সব কাজ বাড়ছে।
- (খ) যেহেতু দরিদ্র কৃষিজীবী শ্রেণীগ্রুলো স্ক্রনির্দিণ্টভাবে নিমুজাতের পর্যায়ভুক্ত সেহেতু তারা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবীদাওরা প্রেণে সংগ্রাম বজার রাখতে তাদের জাতসংগঠনগুলোকে শক্তিশালী ও স্দৃঢ় করতে চাইছে।

(গ) তাছাড়া, শোষক শ্রেণী ও সরকারের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের প্রয়াসে জাতপাত বরাবর শ্রেণীসংগঠন গড়ে তোলার আন্দোলনও জোরদার হচ্ছে।

### শ্রেণীগত দিক থেকে নিয়তর স্তরে তুর্বল সংগঠন

হয় রাজনৈতিক কিংবা মতাদর্শগত স্বচ্ছতার অভাব কিংবা বিভিন্ন বমপন্হী রাজনৈতিক দলের ব্রুটিপূর্ণ স্বোগবাদী ও প্রায়োগিক দ্ভিনৈবাণের দর্ন শ্রেণীগত
দিক থেকে শোষিত মান্যদের সংগঠন, যা সক্তিরভাবে উল্লিখিত প্রবণতাদ্টির
মোকাবিলা করতে পারে, যথেন্ট শক্তি সন্তর করতে পারেনি। শ্রেণ্ব তাই নর। বামপন্হী দলগুলোর করেকটির কৃষকসমাজেব উচ্চতর স্তরগুলোতে প্রধানতঃ সামাজিক
শিক্ত বয়েছে বলে তাবা প্রায়শ সচেতন অথবা অচেতনভাবে সেই স্তরগুলোর
মান্যদেবই স্বার্থ রক্ষা করে। ফলে দরিদ্র চাষী ও ক্ষেত্মজ্ববের, যারা বিপ্লোসংখ্যায় হিন্দ্র সমাজের নিম্নতম জাতের অন্তর্ভুক্ত, স্বার্থ ও আন্দোলন ক্ষতিগ্রুত
হয়। তারা কৃষিক্ষেত্রে বহুপ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন পরিচালনা করে বিন্তু আন্দোন
লনকে প্রসারিত কিংবা তাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে চায় না যখন নিম্নুতবেব
লোকদেব চাপে আন্দোলনগুলো বিরাট চর্মপন্হী শ্রেণী আন্দোলনে র্পায়িত
হবার প্রবণতা দেখায়।

#### গ্রামাঞ্চলের নয়া 'এলিট' বা সেরা অংশ

কংগ্রেস সরকারের কৃষি নীতির কার্যকারিতার ফলে কৃষিসমাজের উচ্চকোটি মান্বেরা এক নরা গ্রামীণ 'এলিটে'র জন্ম দিয়েছে। গ্রামাণলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এরাই ক্ষমতারে কেন্দ্রগ্রেলা দথল করছে। নানা ক্ষেত্রে এই ন্তরের লোকেরাই নতুন আঞ্চলিক, জেলাস্তরে ও প্রাদেশিক নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। শ্রেষ্ তাই নয়। এরা গ্রামাণলে কংগ্রেসকে জারদার সমর্থন জর্গিয়ে থাকে। শ্রামীর প্রশাসন, জেলা বোর্ড ও অন্যান্য গ্রামীণ সংস্থাগ্রেলাতে এরাই কর্মচারী পাঠিয়ে থাকে। প্রশাসনিক যন্দের নিমুতর স্তরগ্রেলাতে এরাই কর্মীর জোগান দেয়। নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতে এরা গ্রামাণল হতে রাজ্য আইনসভাগ্রেলাতে, এমনকি সংসদেও, অনেক সদস্য পাঠায়। এসব স্তরের লোকদেরই প্রাধান্য দেখা যায় স্থানীর প্রশাসনিক নানা কাজে, সকুল বোর্ডে, পঞ্চায়েতে, নানা ধর্মীয়, জাতপাতভিত্তিক ও উপ

জাতীরসংস্থাগনলোতে। গ্রামাণলোগড়ে ওঠা বিভিন্ন জনকল্যাণমালক সংস্থাতে এদেরই লোকজন থাকে। বস্তৃত, গ্রামণলে এরাই এখন সামাজিক, অর্থনৈতিকওরাজনৈতিক-ভাবে ক্ষমতাশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে।

### Myron Weiner-এর অর্থপূর্ণ অভিমত

Myron Weiner-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা "Political Leadership in West Bengal"-এ 'মধ্যবর্তী নেতৃত্বের' সংস্থিতির উপর যথেণ্ট আলোকপাত করেছে। এ 'নেতৃত্ব' 'সমাজব্যবস্থা ও সরকারী কাঠামোর' মধ্যে একটা সংযোগসাধন করেছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এর একটা নির্দিষ্ট এলাকা থাকে যাকে শ্র্ধুমার নির্বাচনী এলাকা বলা চলে না ; বরং একে বলা চলে গোষ্ঠী সম্বন্ধীকরণ —ধেমন, একটা শ্রমিক সংঘ, কৃষক, শরণাথী, জাতপাত কিংবা উপজাতীয় কোন সংগঠন ; কোন ব্যবসায়ী সংস্থা কিংবা কোন পোর সংঘ। আমাদের উল্লিখিত প্রবণতাগ্রেলার উপর এরা যথেণ্ট আলোকসম্পাত করে। লেখক বলেছেন ঃ

"কম্ানিন্ট ও মার্কসবাদী বামপশ্হী ও কংগ্রেসীদের মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে। প্রথমান্ত ব্যক্তিরা নানা পেশাভিত্তিক সংস্থা যেমন প্রামক সংঘ ও কিষাণ সমিতিগ্রোতে নিজেদেরকে গভারভাবে বিজড়িত করেছে আর পরবতা ব্যক্তিরা বেশিমান্রায় নিজেদের জড়িত করেছে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় পোর কার্যকলাপ আর নানা জাতপাত, ধর্মার ও উপজাতীয় সংস্থাগ্রেলাতে। স্কুল বোর্ড, গ্রাম পণ্যায়েত, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, উপজাতীয় ও তপশীলী জাতির সমাজ, ম্সালম সংগঠন, মান্দর সমিতি ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের অন্যান্য অনেক সংস্থায় এরা বেশি সক্রিয়। গ্রামীণ ভারতে সরকারী ও বেসরকারী এসব সংস্থা ক্ষমতা ও প্রভাবের কাঠামো তৈরী করেছে আর পশ্চিম বাংলার এগ্রেলাতেই রয়েছে কংগ্রেসের নির্বাচনী ক্ষমতা। বিধানসভার খ্ব কম সদস্যই শ্রমিক সংঘ ও কিষাণ সংগঠনে নিজেদের কর্মজীবনের ধারা তৈরী করেছে আর এর প্রকাশ ঘটেছে এই বাস্তব ঘটনাতে যে খ্ব কম অ-কংগ্রেসী লোকই কলকাতার বাইরে থেকে নির্বাচিত হয়ে থাকে। এগ্রেলা থেকে প্রমাণ হয় যে গ্রামাণ্ডলে শ্রেণীবন্ধন স্থানীয় পোর সংস্থা-গ্রেলার এক্য টালিয়ে দেবার মত যথেন্ট নয়। গ্রামেগঞ্জে অর্থনৈতিক সংঘাতের যদি গপন্ট প্রকটন হতো তাহলে কিষাণ সংগঠনগ্রেলা, কৃষিশ্রমিকদের সমিতিগ্রেলা,

ও এই ধরণের নানা সংগঠন ক্ষমতার উৎস হতে পারতো আর রাজনীতিকদেরও প্রভাব প্রতিপত্তির কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হতো। পশ্চিমবঙ্গে তা ঘটেনি আর কংগ্রেস দল বিভিন্নমুখী স্বার্থের গ্রন্থিবন্ধনের দারবন্ধতার দর্ন গ্রামাণলে লাভবান হক্তে। 
অবশ্য সাম্প্রতিককালে বামপক্ষী দলগালো স্থানীয় সংস্থান ঝণদান সামিতি, সমবায়সংস্থা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগালোতে অনুপ্রবেশ করে কংগ্রেসীদের অনুসরণ করতে স্বর্ক্ত করেছে। 
লেখক আরও বলেছেন, ''সম্প্রদারভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগালো থেকেই গ্রামীণ নেতৃত্ব গড়ে উঠে যা প্রেণীগত নর, সম্প্রদারগত প্রতিষ্ঠানগালোকে সংঘবন্ধ করে থাকে। 
স্থানীয় নেতৃত্বের উৎস হলো মধ্যবতী জামদার, বড় চাষী ও অনকৃষি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগালো। দরিন্তত্বর চাষী ও ভাগচাষীরা এ নেতৃত্বের বিরোধিতা করতে পারে তবে এ ধরণের ঝোঁক এখনও দেখা যায় নি।"

এগ্রলোই হলো গ্রামাণ্ডলে বিভিন্ন কাজের প্রবণতা। উত্তেজনা ক্রম্বর্ধমান আর সমগ্র গ্রামীণ জগৎ নিম্নতর স্তরগ্রেলার লোকজনদের গভীর অসন্তোবে ফেনিয়ে উঠছে। অবশ্য শ্রেণী সংগঠনের অভাবে এ অসন্তোষ সংগঠিত শ্রেণী আন্দোলনে রূপ নিতে পারছে না। বরং তার প্রকাশ ঘটছে আংশিকভাবে সংগঠিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন স্বতঃস্ফৃত্র্ত নৈরাজ্যবাদী কাজ ও কখনও কখনও প্রায়শ্ ঘটা নানা অপরাধম্লক বিস্ফোরণে।

শোষিত শ্রেণীগ্র্লো ও উৎপাটিত উপজাতীয় লোকদের শ্রেণীগতভাবে সংগঠন ও সংঘবন্দ সংগ্রামের অভাব সমাজের উচ্চজাত ও সন্পদশালী লোকদেরই সাহায্য করছে যারা নিজেদের স্বিধার্থে সরকারের বর্তমান আর্থিক নীতিগ্র্লোকে প্র্রোপ্রির ব্যবহার করছে আর বেশ চতুরতার সংগে শোষিত শ্রেণীগ্র্লোর স্মাবেকী সামস্ততান্দিক প্রতিষ্ঠান ও বিভাজনকে কাজে লাগাছে যাতে কৃষিজীবীদের মধ্যে একতা ও সংঘবন্দ আন্দোলন গড়ে না উঠতে পারে। শ্রুম্ব তাই নয়। এ সব উচ্চকোটির লোকেরা আরও করেক কদম এগিয়ে নিজেদের গোন্ঠীগত শ্বন্দর ও সরকারের বির্শ্বেশ উত্তেজনা জিইয়ে রাখতে নিম্নকোটি মান্মদের অসভোষকে কাজে লাগাছে। এদের উদ্দেশ্য চরিতার্থতায় উল্লিখিত অসভোষকে এরা অসংখ্য আন্দোলনে প্রবাহিত করছে।

গ্রাধীনতা-উত্তর ভারতবরে<sup>র</sup> গ্রা**মগঞ্জে ও শহরাঞ্চলে** যে সব সামাজিক প্রবণতা

e. Economic Weekly, Special Number, July 1959, pp. 929-931

দেখা যাছে আমরা তাদের সম্বশ্বে পর্যালোচনা সম্পূর্ণ করলাম।

প্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই সরকার অন্স্ত অর্থনৈতিক নীতিগুলো ও তার সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাদি (যেগুলোকে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই বাস্তবায়িত করা যায় ) প্রার্থামকভাবে নিমুবর্ণের লোকদের তুলনায় উচ্চতর শ্রেণীর লোকদেরই উপকারে লাগছে। জনগণের ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর দারিদ্রা ক্রমান্বয়ে ব্লিধ পাচ্ছে আর তার পরিণতিতে দেখা যাছে উত্তেজনা ও সংঘাতের তীরতা। বখন তখন বিস্ফোরক পরিন্থিতি আর সংগঠিত কিংবা স্বতঃস্ফৃত্তিও নৈরাজ্যবাদী তীর সংগ্রামের স্ফুলিংগ দেখা যায়।

### নতুন গভীরতর এক সামাজিক সংকট

পর্নজিবাদী কংগ্রেস শাসনে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজে গভীরতর এক সংকটের দিকে যাছে। খাদ্য সমস্যা তীর হয়ে উঠছে। জিনিষপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। জনজীবনের মান নেমে যাছে। বেকারত্ব বাড়ছে।

ব্যাধীনতা সন্বধ্যে এককালে জনগণের জাগ্রত আশা ও ন্বপ্ন দ্বত বিলান হয়ে যাছে। এর কারণ হলো জনগণ ( স্বল্পসংখ্যক প্রাজিবাদী, ব্তিভোগী উচ্চতরের ধনবান ব্যক্তি, উচ্চতরের আমলা ও এ ধরণের গোষ্ঠীভূত্ত লোকদের অবশা বাদ দিয়ে) দেখছে যে তাদের জীবনের মান বাড়ছে ত নয়ই বরং বছরের পর বছর কমছে। রাণ্টে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের অন্স্ত নীতিগ্রলাই এর কারণ বলে তারা মনে করে। যেমন আমরা আগেও দেখেছি, কংগ্রেসের নীতিগ্রলা জনগণের কল্যাণ আনতে পারে না কেননা সেগ্রলার ভিত্তি হলো ধনতাশ্রিক অর্থনীতির স্বীকার্যগ্রলো আর প্রজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেও তারা কাজ করতে চায়। বলা বাহ্বা, প্রচলিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এ উদ্দেশ্য সাধিত হত্ত্বা সম্ভব নয়।

কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান দুর্ব'লতা ও দলের মধ্যে নানা ভাংগনের মধ্যেই এ পরাজয়ের প্রতিফলন ঘটছে।

## Ŗ

## মতাদর্শগত প্রবণতা

আমরা এখন য**়ে**শেশন্তর বছরগ**়লো**তে আমাদের দেশে প্রবহমান প্রধান প্রধান মতাদদর্শগত স্লোতোধারার উল্লেখ করবো।

সব সমাজের ইতিহাস এ কথাই বলে যে সমাজের আধিপতাশীল সংস্কৃতি কর্তৃত্বপূর্ণ শ্রেণীর সংস্কৃতিরই নামান্তর; বিশেষ করে যে শ্রেণী সেই সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উপর আধিপত্য বিশ্তার করে।

ভারতে ব,জোরা শ্রেণীই আধিপত্যশীল শ্রেণী কেননা এ দেশের সনাজ ধন-তান্দ্রিক অর্থানীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেই কারণে আমাদের দেশের আধিপত্য-শীল সংস্কৃতি উক্ত প্রাঞ্জবাদী শ্রেণীর সংস্কৃতিরই অন্য নাম।

সাধারণতঃ, উত্থানের পর্যায়ে পর্নজিবাদী শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হলো একটা বৈজ্ঞানিক, ব্যক্তিবাদী বস্তুগত কৃণ্টি। সেই কারণে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য রুরোপীয় দেশ-গা্লোতে বড়েও পর্নজিবাদী শ্রেণী একসময় সামন্ততান্ত্রিক আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির উপর যুন্ধ ঘোষণা করেছিল। তাদের ব্রন্থিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের Bacon, Locke, Hume, আর ফ্রান্সের Decartes, Holbach, Helvetius, Diderot প্রমুথেরা সামন্তসমাজের ধর্মীয়-অতীন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক প্রতীতির বিরুধেধ জেহাদ ঘোষণা করেছিল আর যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্ত স্থাপন করেছিল।

আমরা যেমন প্রেবিট বলেছি যে ভারতীয় ব্রজোয়া শ্রেণী তার বিশেষধপ্র উংপত্তি, বিলম্বিত আবিভাবি ও দ্বেশে ঐতিহাসিক অবস্থানের দর্ন রিটিশ যুগেই হোক অথবা তার পরেই হোক একটা সর্বব্যাপী সেকুলার, যুক্তিসিখ অথবা বস্ত্বাদী দর্শন বিশদভাবে গড়ে তুলতে পারে নি। আরও স্পন্ট করে এর কারণ আমবা দিতে পারি।

আধ্যাত্মিক সমর্থনপূষ্ট ভারতীয় সামস্ততদের বিরুদ্ধে কোন বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ধনতদ্ববাদের বিকাশ ঘটেনি। ভারতীয় ধনতদ্ববাদ ছিল সাম্রাজ্যবাদী পর্নজবাদের উপজাত। ফলে তার নিজের বিকাশে ভারতীয় পর্নজবাদ প্রচলিত সামস্তযুগীয় কিংবা প্রাক্-সামন্তযুগীয় দর্শনের ধারা থেকে নিজেকে বিভিছ্ন করে নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে নি।

বিশেবর পর্বজিবাদের অবনয়ন পর্যায়ে জন্ম ভারতীয় পর্বজিবাদের। তখন উন্নত দেশগুলোতেও ধনতন্ত্রাদের সাধারণ সংকটের দর্ন, ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া শ্রেণী সংকটের কারণ সন্বন্ধে অবহিত না হয়ে যুক্তিসিন্ধ ও বস্তুবাদী দর্শন ক্রমবর্ধ মানভাবে বর্জন করতে থাকে আর আধ্যাত্মিক-অতীন্ত্রিয় বিশ্বদৃষ্টির দিকে ঝ্রেকতে থাকে। ভারতের পর্বজিবাদী শ্রেণীর আদর্শবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তয়্গীয় দর্শনের দিকে হেলে পড়ার আরও কারণ ঘটেছে; কেননা জীবনের ন্যুনতম প্রয়েজন মেটাতে অক্ষমতার জন্য জনঅসন্তোষ ও দ্বর্ধল পর্বজিবাদী অর্থনীতির ব্যর্থতা রয়েছে তার সামনে।

### धाववामी ७ धर्मी य-भूमत्र ब्रामयवामी अनगठ।

এটা কোন আকান্সক ব্যাপার নয় যে পশ্ডিত নেহর্ ছাড়া কংগ্রেসের অতীত ও বর্তমানের প্রথম সারির নেতারা, বেমন, মহাত্মা গান্ধী, রাজাগোপালাচারী, সি. আর দাস, রাজেন্প্রসাদ, প্যাটেল লাতারা ও অন্যান্যরা ভাববাদী ও ধর্মভিত্তিক দর্শনের প্রবল অনুষংগী ছিলেন। ভারতের বৃদ্ধিজীবীরাও বৃজ্জোরা কেননা তারা ভারতীয় সমাজের প্রজিবাদী ভিত্তিকেই মেনে নিয়েছে—ভারতীয় ধনতন্দ্রবাদের প্রতিহাসিক পরিস্থিতির দর্ন যুক্তিসিন্ধ ও বন্ত্বাদী আগ্রহ দেখাতেও তারা অক্ষম। শ্রুহ তাই নয়। প্রজিবাদী ব্যবস্থার সংকটকালীন সমস্যাগ্রলা ষতই জিল হয়ে উঠছে ও সমাধানের বাইরে চলে যাচেছ তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও অতীন্তির বিশ্বদৃত্তির দিকে ঝাঁকে পড়ার বান্ততা আরও দেখা বাচেছ।

য**়েখ-উত্তর কালে প্রধান মতাদর্শগাত প্রবণতার মধ্যে এর প্রকাশ কেমন করে** ঘটছে আমরা তা সংক্ষেপে দেখাতে পারি। মৌলিক অর্থে ভারতীয় ব্রেরোয় শ্রেণী একটা ধর্মনিরপেক্ষ গণতাশ্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল ঠিকই। এটাও ঠিক যে এ রাষ্ট্র আধ্রনিক বৈজ্ঞানিক, প্রথ্যন্তিগত ও উদারপক্ষী গণতাশ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছে। তথাপি উক্ত শ্রেণী ও তার অন্তর্ভুক্ত ব্রুম্পিকীবীরা সংস্কৃতির জগতে প্রনর্ক্ষীবনবাদী হয়ে পড়েছে আর জনগণের মধ্যে সাবেকী আধ্যাত্মিক ও ভাববাদী দার্শনিক ধারণাগ্রলাকে জনপ্রিয়, সমর্থন ও প্রচার করছে। কয়েকটি দ্টোতঃ

- ্১) প্ররাজলাভের পর প্রাধীন ভারতবর্ষকে সাবেকী হিন্দর ঐতিহার আলোকে ভারত নামে অভিহিত করা হয়েছে।
- (২) সর্বভারতীয় ভাষার পে সংস্কৃতের স্কান্ধি মেশানো হিন্দীকে গ্রহণ করার মধ্যেই তাদের প্রবর্গজীবনবাদ প্রমাণিত হয়েছে। ম্সালম সংস্কৃতির যে কোন আকর্ষণীয় দিককেই বর্জন করা হয়েছে। হিন্দ্রস্থানী শব্দটি বাদ দিয়ে হিন্দী গ্রহণ করার মধ্যেও এ পক্ষপাতিত্ব রয়েছে।
- (৩) জাতীর প্রতীকগ্রলোর নির্বাচনে ( ধর্ম চক্র প্রভৃতি ) প্রাক্-ম্নসলিম য্গের করেকটি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে প্রনর্জ্জীবিত করার প্রয়াসেও এ লক্ষণ স্পর্ট।
- (৪) এ প্রবণতা খাব সপষ্টভাবে দেখা গিয়েছে রাণ্টের প্রতিপোষকতার প্রত্যক্ষ
  অথবা পরোক্ষভাবে সাংস্কৃতিক পানরভাগরের মধ্যে যা সব্ধিক গার্ম্ আরোপ
  করেছে পারাতন হিন্দা ও প্রাক্-মাসলিম ঐতিহাগালোর উপর। ধর্মীর ও কুসংস্কারযাক্ত নানা উৎসব ( রামলীলা প্রভৃতি ), বিভিন্ন মেলা ( যেমন কুন্তমেলা ) ও এই
  ধরণের কর্মসাচীকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা যার সংগে সঞ্জিরভাবে
  জড়িত থাকেন একটা ধর্মনিরপেক্ষ রান্টের বিখ্যাত নেতৃব্ন্দ ও ক্ষমতাসীন দলের
  খ্যাতিমান লোকেরা, তাদের সচেতন কিংবা অবচেতন মনে পানর্ক্জীবনবাদী
  হিন্দা ধর্মের অস্তঃপ্রবাহকে নির্দেশ করছে।
- (৫) সাধ্ সমাজকে সংগঠিত করে ও তাকে ভারত সেবক সমাজের সাথে সংযুক্ত করা আর তার 'বারা হিন্দু সমাজের সবচেরে সচেতন রক্ষণশীল ও গোঁড়া অংশকে নৈতিক ও সামাজিক রুপান্তরের এজেন্ট হিসেবে কাজ করানোর প্ররাস—আর তাও কংগ্রেসের উচ্চপদস্থ নেতাদের সন্ধির সহযোগিতার—এটাই প্রমাণ করেছে যে কেমনভাবে বুজোরাশ্রেণীর দল ও রাদ্ধ জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোবের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তিশালী করে রাখতে চাইছে।
  - (७) व्हरश्य मरमत्र थारियान ও मात्रियमीम मन्दौरमत निकाशिक्छानभर्तमार

ধর্মশিক্ষা প্রবর্তনের, বিশেষ করে, বিদ্যালয়ের শিশ্বদের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার প্রচারের সাম্প্রতিক উপদেশ একই প্রবণতার দৃষ্টান্ত।

- (৭) মন্দ্রী, প্রাক্তন মন্দ্রী, রাজ্যপাল, প্রাক্তন রাজ্যপাল, কংগ্রেসের বর্তমান ও প্রাক্তন নেতৃব্দুন্দ ও গান্ধীবাদী সর্বোদের আন্দোলনের সাথে জড়িত বিভিন্ন নেতার সংঘবন্ধ প্রচেন্টার প্রনরভাদরবাদের উপর প্রতিন্ঠিত ম্ল্যুবোধকে উন্জীবিত করার জন্য শিক্ষা প্রতিন্ঠান, সাংস্কৃতিক, কলা ও নান্দ্রনিক কেন্দ্র স্থাপন ও নানা প্রকাশনার প্রয়াস একই উপাখ্যান বলে দিছেছ।
- (৮) আকাশবাণীর মাধামে প্রভাতী অনুষ্ঠানের স্বাত্তই ভজন ও নানা ভত্তিম্লক সংগীত পরিবেশনে অতীশিরে ক্ষমতার উপর নিভ'রশীল অসহায় মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে।
- (৯) এ ধরণের প্রবণতার আর একটি প্রমাণ হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের সাম্প্রদায়িক, জাতপাত হিন্দ্র প্রনর্বজীবনবাদী আন্দোলনে সক্রিয় ও উৎস:হবাঞ্জক যোগদান ও অসংখ্য ঐতিহ্যকে ধর্মীয় ছাঁচে নতুন করে গড়ে তোলা।
- (১০) ভারতীয় ব্লিংজীবীদের মধ্যে নবজীবন বা রেনেসাঁসের মতাদর্শগাত ও সাংস্কৃতিক সারমর্মের র্পদানে ভাববাদী ও ধর্মাঁয়-প্লনরভ্যুদয়বাদী নানা প্রবণতার প্রমাণ মেলে আচার্য বিনোভা ভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অন্যান্য নেতাদের সাম্প্রতিক 'বৈদিক ও গীতার ধ্রণে'' ফিরে যাওয়ার দ্ভিকোণ্টিতে। রাজেন্দ্র-প্রসাদ, রাধাকৃষণ, রাজাগোপালাচারী ও অন্যান্য নেতাদের স্থলভীর ভাববাদী ও আধ্যাত্মিক দ্ভিকোণ, পশ্তিত নেহর্র মত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসীদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ধর্মনিরপেক ব্যক্তির নানা উপদেশ ও পরামশের মধ্যে অন্তর্শুপ প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। ভারতীয় ব্রজায়া শ্রেণী ও ব্রজায়া ব্লিখজাবীরাও সবর্প পর্নাজবাদী দেশে বিকাশশীল এই ধরণের প্রবণতার সংগে কিছ্টা অপরিণতভাবেও সংগতি রেখে চলেছে। সদর্থক অথে অসম্মানিত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দ্ভিতংগী, হেত্বাদ, প্রগতিশীলতা, আশাবাদেও ধর্মনিরপেক্ষতা। স্ব্যোগসম্থানী প্রয়োগবাদ বাকে সমর্থন করে চলে দাশনিক ভাববাদী অথবা ধর্মীয় বক্ষ্যবিদ্যাগত বিশ্বদ্ভিট বাস্তবতাকে আছেম করে দিতে চাছে তার প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব ছড়িয়ে। উদ্দেশ্য—বিশ্বসমাজের সংকটের প্রজন্মগত কারণ হিসাবে একটা সেকেলে প্রাজ্বাদী সমাজব্যবন্ধ গোপন করা।

বর্তমানে ভারতের জনগণের আসল সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ক্ষমতাসীন বুর্জোরা

শ্রেণীর মতাদর্শগত ও ধর্মীর-অতীন্ত্রির দার্শনিক প্রতীতির দ্বারা যা আরও দৃঢ়ে হয়েছে জনগণের মধ্যে বাধাহীনভাবে প্রচলিত একটা অপরিণত পৌরাণিক কৃষ্টির মাধ্যমে সমাজজ্বীবনে এ ধরণের সংস্কৃতি প্রতিক্রিরাশীল কেননা ভৌত ও সামাজিক জগতের বিষয়ে তা খ্বই ক্ষুদ্র চিত্র উপস্থাপিত করে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের প্রধান কারণগ্রেলার অপব্যাখ্যা করে আব নানা সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধ্যনের পথ থেকে ভিন্নমুখী করবার জন্য জনগণেব চেতনাকে ঘ্ন প্যাড়িয়ে বাখে।

অবশ্য এ ধরণের সংস্কৃতিব বিরুদ্ধে দেশে কিছ্ যুৱিব দী ও বসত্বাদী আদর্শগত প্রবাহও দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে উল্লিখিত হতে পারে মার্কসীয় বস্ত্বদি ও এম এন বায়ের প্রচারিত আম্ল সংস্কাববাদী মানবতাবাদ। তবে জনগণেব মধ্যে তাদেব প্রভাব সীমিত হলেও ক্রমবর্ধমান এটাই লক্ষ্যণীয়।

# রাজনৈতিক সংগঠন

ভারতের ব্রজোঁরা দল কংগ্রেসের পাশাপাশি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের উল্লেখ এখন আমরা করবো।

১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সমাজতান্দ্রিক দল, ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পৃথক হয়ে যায়। ভাংগনের পর এই সমাজতান্দ্রিক দল সামাজিক গণতন্দ্রের আদশে আস্থাশীল ছিল। এ দল চেয়েছিল নির্বাচনী জয়ের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্দ্রিক সমাজ গঠন করতে, চেয়েছিল সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সমাজতান্দ্রিক সরকার গড়তে। পরে আচার্য কৃপালনির নেতৃত্বে বিক্ষাব্য কংগ্রেসী গোণ্ঠীর সংগে সংঘবন্য হয়, আর জন্ম হয় নত্ন প্রজা সোস্যাভিস্ট দলের। জনসাধারণ ও মধ্যবিত্তকে শ্রামক সংঘ, কিষাণ সমিতি ও কর্মচারীদের নানা সংগঠনগুলোতে সংঘবন্য করার কর্মসূচী নেয় এ দল। প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া ও চুড়ান্ত সমাজতান্দ্রিক উন্দেশ্যর ভিত্তিতেই এ কর্মসূচী গৃহীত হয়। চরম লক্ষ্য হিসেবে নির্বাচনী বিজয়, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, সমাজতান্দ্রিক সরকার গঠন ও ধনতন্দ্রবাদকে সমাজতান্দ্রের মাধ্যমে অপসারণের জন্য এ দল উল্লিখিত শ্রেণীগুলোর সংগ্রামে ব্রতী হয়।

প্রসংগতঃ অবশ্য একটা অন্তৃত ঘটনা উল্লেখ্য। পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশ-গ্রেলাতে ধনতন্ত্রবাদের সাফল্যপূর্ণ বিকাশের পর্যায়েই সামাজিক গণতান্ত্রিক দল-গ্রেলা (রিটেনের শ্রমিক দল প্রভৃতি) উল্লেভি করেছিল। এদের শন্তিবৃণিথ ঘটেছিল নানা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কেননা পর্বীক্ষবাদী শ্রেণীর হাত থেকে এরা জীবনের উল্লেখযোগ্য মান ও অন্যান্য সংস্কার আদায় করতে পেরেছিল। এটা সম্ভব হরেছিল পর্বীক্ষবাদী শ্রেণীর উপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে পাহাড়প্রমাণ মুনাফা অর্জন করে সাধারণ মান্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগ্রেলার অসন্তোষকে এড়াতে পারার ক্ষমতার দর্ন। পক্ষান্তরে, এ সব শ্রেণীকে স্বিধাদানের ব্যাপারে ভারতীয় পর্নজবাদ অর্থনৈতিকভাবে ভীষণ দ্বল। ফলে ভারতে শ্রেণীসংগ্রাম প্রপ্রতিশীলভাবে বেড়ে উঠছে। প্রজা সোস্যালিল্ট দল তার সামাজিক গণতদেরে আদর্শগত ও মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসের দর্ন সাধারণ মান্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগ্রেলাকে পরিপূর্ণ নেতৃত্ব দিতে অক্ষম। অধিকন্ত, তীরতর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের প্রভাবে Dr R M. Lohia-র নেতৃত্বে প্রজা সোস্যালিল্ট দলের একটা বড় অংশ পরবর্তীকালে বেরিয়ে আসে ও একটা স্বতন্ত্র সোস্যালিল্ট দলে গড়ে তোলে।

পর্বজিবাদী শ্রেণীর নিয়তর স্তরগর্লোতেই প্রজা সোস্যালিস্ট দল সামাজিক-ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই শ্রেণী শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক একচিটিয়া কারবার, মধ্যবিত্ত শ্রেণীগ্র্লোর উচ্চতর ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত স্তর ও শ্রমিক শ্রেণীর কিছ্ ব্ অংশের দ্বারা সন্তস্ত ছিল। দলের মধ্যে দেখা দেয় নানা সংহতিনাশক ঝোঁক। দেশে শ্রেণীসংঘাত তীর হতে থাকলে মতাদর্শগত বিল্লান্তি ও সাংগঠনিক সংকটও ছড়িয়ে পড়ে।

Dr Lohia-র নেতৃত্বে সোস্যালিস্ট দলের ভিতটা ছিল শহর ও গ্রামাণ্ডলের নিম্ম মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর কৃষিজীবীদের মধ্য স্তরগ্রেলা। সেই কারণে প্রজা সোস্যালিস্ট দলের ত্লানায় এর বৈশিষ্ট্য ছিল অধিকতর চরমপন্থীও সংগ্রামী মানাসকতা। এর মতাদর্শগত বিভ্রান্তি অবশ্য ছিলই আর প্রজা সোস্যালিস্ট দলের মওই জাতীয়তাবাদী ব্রজোরশ্রেণীর ক্লাসিকাল মতাদর্শকে যার অপর নাম গান্ধীবাদ এই দল শ্রমিক দলের মতাদর্শের সংগে সংগ্রেষণে প্রয়াসী ছিল।

এ मूर्रा प्रमार भाव भाव भाव प्रमाण कर्म करत ।

সংসদের প্রধান বিরোধী দল ভারতের কম্যানিস্ট পার্টির অবশ্য বিস্তৃত গণভিত্তি রয়েছে। পৃথিবীর সব কম্যানিস্ট দলের মত এই দল বৃদ্ধি অবশ্য দেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আসেনি, বরং এসেছে কোন নির্দিণ্ট সময়ে সোভিয়েত সরকারের পররাণ্ট্র নীতির জর্বনী প্রয়োজন থেকে। ফলে এ দলের নীতিতে জাতীয় পরিস্থিতিতে বাস্তব পরিবর্তনের তাগিদে না হলেও ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটেছে। দলের নেতৃত্বে থাকাকালে রণাদিভে ভারতীয় বিপ্লবকে সমাজতাল্তিক আখ্যা দিলেও পরে এ বিপ্লব সামস্ভতদ্য ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বলে অভিহিত হয়। প্রের্ব সমগ্র ভারতীয় ব্রেক্রো প্রেণীকে প্রতিক্রিয়াশীল বললেও

এরা সাম্রাজ্যবাদী ব্রেরারা শ্রেণীর অংশ নয়, এমন জাতীয়তাবাদী ব্রেরারাদের প্রগতিশীল আখ্যা দেয়। এক সময় তেলেংগানায় দ্বঃসাহসিক বিদ্রোহের মাধ্যমে দল তার শ্রেণীসংগ্রামের নীতিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। আর এখন এরা শ্রেণী সমঝোতার নীতি নিয়ে চলেছে; ধনতাশ্রিক ''পাঁচশালা পরিকল্পনা''গ্রেলাকে সমালোচনাম্লক সমর্থন দিল্ছে আর অম্তসর কংগ্রেস থিসিস্ অন্যায়ী শান্তিপ্র্ণ ব্রেরারা সংসদীয় গণতাশ্রিক ঐতিহ্যের সামাজিক গণতাশ্রিক তত্ত্বের আলোকে ধনতশ্রবাদ থেকে সমাজতশ্বে উত্তরণ পছন্দ করছে।

কম্মানিস্ট দলে প্রচম্ভ রাজনৈতিক ক্ষতি করেছে এই ধরণের নীতিগত নানা বীক। কেরালায় এক সময় প্রায় সমস্ত মান্যের বৈরিতা অর্জন করে দলের জীবনে চরম পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াটারলার স্মাতি জাগ্রত হয়েছিল।

আরও কিছ্ দল অবশা ভারতবর্ষে রয়েছে যেমন, বিপ্লবী সমাজতাশ্বিক দল, ফরওয়ার্ড রক, বেশ কিছ্ শ্রমিক ও কিযাণদের দল, জনসংঘ, স্বতদ্ব দল (রাজাগোপালচারী নেতৃত্বে গঠিত) প্রভৃতি। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাদেশিক স্তরে নতুন কিছ্ দলও গড়ে উঠছে। দেশে তীর সংকটের দর্নই এ ঘটনা ঘটছে। নবজাগ্রত জাতপাত ও সামাজিক আর্থিক গোস্ঠীগ্রলো নিজেদের স্বাথেই দল গড়ে তুলছে। বিভিন্ন মারায় কংগ্রেসের মত স্থাতিষ্ঠিত প্রাতন দলগ্রলো তাদের জীবনে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক সংকটের অভিজ্ঞতা লাভ করছে।

তীর অর্থনৈতিক সংকট ও শ্রেণী সংগ্রামের পরিণতিতে উল্ভূত ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতার ফলেই দেখা যাছে এ সব আলোড়ন ও ভাংগনের প্রক্রিয়া।

# মূল ধারণা

যুম্ধকালীন ও যুম্ধ-উত্তর পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটা সংক্ষি•ত পর্যালোচনা আমরা শেষ করলাম।

এ পর্যালোচনা হরেছে খুবই সংক্ষিত। উপসংহারের সংযোজনার সীমিত অংশের সংগে সংগতি রেখেই তা হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে ভারতবাসীর অভিজ্ঞতায় যে সব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতিগত ঘটনা এসে পড়েছে আমরা সেগ্লোরই আলোচনা করেছি। অবশ্য আমরা নানা ঘটনার প্রধান প্রধান প্রবণতাগ্রেলারই উল্লেখ করেছি।

উল্লিখিত বছরগ্নলোতে ভারতীয় সমাজের বিকাশ-প্রক্রিয়ার ম্লাায়নের বিষয়ে প্রধান এই ধারণাই হয় যে দ্বর্ল পর্মাজনাদী ভারতীয় সমাজ, বিশ্বপর্মজিবাদের সাধারণ সংকটকালে (যে পর্মজিবাদের অংশ ভারতীয় সমাজও বটে ) সমাজব্যবস্থা হিসেবে উক্ত সংকটাবস্থা হতে উম্ভূত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগ্রলোর সমাধানে অক্ষম।

এর অর্থ হলো, ধনতাশ্বিক সমাজ সম্পর্কের গর্ভে ও পরিজ্বাদী সম্পত্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে, একটা সম্শিধশালী শিচ্প ও বিকাশমান কৃষিব্যবস্থা, একটা বৈজ্ঞানিক ও শিচ্পবোধসম্পন্ন সংস্কৃতি সৃণিট করা সম্ভব নয়।

ভারতীর সমাজের বর্তমান সংকট তার সেই সব আখ্যানম্লক সপিল পথে আরও তীর হয়ে উঠবে, আর তার পরিণতিতে আসবে আরও অর্থনৈতিক ভারসাম্য-হীনতা, রাজনৈতিক অন্থিরতা, আর সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধংপতন।

এ ধরণের পর্বভাস দিতে আমাদের খ্বই অনীহা ররেছে; তথাপি বছরের পর বছর ভারতীয় সমাজের বিকাশের (কিংবা অবনতির) আসল প্রক্রিয়া এই 'ধরণের অন্তুৰজ্বল ভবিষ্যাৎকে আমাদের সামনে নিয়ে আসছে।

ধনতন্ত্রবাদে জনদারিদ্রা, জনবেকারত্ব, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দরে করা সম্ভব নর। সম্ভব নর। প্রতিক্রিয়াশীল জাতপাত ও বংশধারায় প্রাপ্ত সামস্ততান্ত্রিক নানা প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিক্ত করা। সংকটভরা ধনতন্ত্রবাদ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ার হাতই শস্ত করে।

ব্রজোয়া-গণতাল্যিক বিপ্লবের বিবিধ লক্ষ্য যেমন একটা সম্ভিধশালী অর্থনীত গড়ে তোলা, গণতাল্যিক ছাঁচে সামততাল্যিক প্রতিষ্ঠানগ্রেলার প্রনির্বাসাস, পোর ব্যাধীনতাগ্রেলার পূর্ণ প্রস্ফুটন, আর জ্ঞান ও সংস্কার প্রসারে বাধাদানকারী সামততাল্যিক ধর্মীয় অতীল্রিয়বাদী ও অপরিণত পোরাণিক সংস্কৃতিকে একটা বৈজ্ঞানিক যাজিদাধ সংস্কৃতির দ্বারা প্রতিস্থাপনের কাজ্য ভারতের মত অনগ্রসর দেশে বিশ্ব ধনতাল্যিক ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিকভাবে দ্বর্বল ভারতীয় ব্রজোয়া শ্রেণীর দ্বারা বাস্তবায়িত হতে পারে না।

ভারতীয় সমাজের বর্তামান সংবটের সমাধান একমাত্র সমাজতদেরে মাধ্যমেই সম্ভব। সমাজতদের পারে ব্রেজায়া গণতাদিকে বিপ্লবের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে, পারে উচ্চতর বৈধায়ক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পথে ভারতীয় জনগণকে এগিয়ে দিতে।

শ্রমজীবী মান্বের হাতে অপিত ক্ষমতা যা বাস্তবায়িত হবে ব্যক্তির উন্নততর সমাজতান্ত্রিক স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাণ্ট্রে আর সংবিধানে 'উৎপাদনের উপায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের' পরিবর্তে 'কাজের অধিকারকে' মোলিক অধিকার হিসেবে স্তবন্ধ করাই হলো ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিকভাবে উন্নততর রুপান্তরের একমাত্র অপরিহার্থ পূর্ব'সূত্র।

আমার প্র'বর্তী গ্রন্থ "Social Background to Indian Nation-lism" ও বর্তমান রচনার এটাই মৌল ধারণা।

## গ্রন্থপঞ্জী

Agarwal, S. N.: Gandhian Plan of Economic Development, 1944

All India Congress Committee: Report on the Agrarian Reform

Anshen, Ruth: Our Emergent Civilization, 1947

Appleby, P. H.: Public Administration in India, Report of a Survey, 1953

Azad, Abul Kalam: India Wins Freedom, Bombay, 1959

Azad, Abul Kalam: Speeches of Maulana Azad, 1947-1955, Calcutta, 1956

Baily, F. G.: Caste and the Economic Frontier

Ball, W. M.: Nationalism and Communism in East Asia, 1952

Baran, Paul: The Political Economy of Growth, 1958

Bernal, J. G.: Science in History, 1957;

, , : World Without War, 1958

Bhave, Acharya Vinoba: Bhoodan to Gramdan.

Bhave, Acharya Vinoba: The Principles and Philosophy of Bhoodan Yagna

Bhattacharya, Dhiresh: India's Five Year Plans—An Economic Analysis, 1957

Blackett, P. M. S.: Atomic Weapon and East West Relations, 1956

Booner, A.: Economic Planning and the Cc-operative Mevement, 1950

Brookings, Institution: Major Problems of United States Foreign Policy, 1950 51

Buchanan, Norman S. & Ellis, Howard S.: Approaches to Economic Development, 1955.

Burns, W.: Technological Possibilities of Agricultural Development in India, 1944

Carstairs, G. Morris: The Twice Born

Census of India: 1951

44

Chowdhuri, Manmohan: The Gramdan Movement.

Clark, C. G.: The conditions of Economic Progress, 1957. Conference on Cultural Freedom in Asia—Freedom and Economic Planning, 1955 (Proceedings)

Congress of Cultural Freedom: The Future of Freedom, 1956 Constituent Assembly Debates: Vol. 5

Dange, S A.: India from Primitive Communism to Slavery

David Kingsley! The Population of India and Pakistan, 1951

De Castro J.: Geography of Hunger, 1952

Desai, A. R.: Social Background of Indian Nationalism, 1956

Desai, A. R. ! Rural Sociology in India, 1959

Desai M. B. 1 Report on an Enquiry into the working of the Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act of 1948 in Guiarat.

Desai, Neera A. ! Woman in Modern India, 1957.

Deshmukh, C. D.: Economic Development in India, 1957

Development Department (West Bengal): India's villages (A collection of Articles originally published in 'Economic Weekly', Bombay)

Dhillon, Harvant: Leadership and Congress in a South Indian Village.

Dobb Maurice: Some Aspects of Economic Development, 1951

Dobb, Maurice: Soviet Economic Development since 1917, 1949.

Dobb, Maurice: On Economic Theory and Socialism, 1955.

Dube, S. C.: Indian Village 1955

Dube, S. C.: India's Changing Village, 1958.

Dutt, R. P: India To-day and To-morrow, 1955

Dutt, R. P.: The Crisis of Britain and the British Empire, 1953

Dutt, R. P: India To-day, 1949

Emerson, Rupert: Representative Government in South East Asia, 1955

F.A.O.: State of Food and Agriculture 1953 to 1957

F.A.O.: Year Book of Food and Agriculture Statistics

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries 1 Second Five Year Plan, 1955

Fourth International: The Death Agony of Capitalism.

Fryer Peter: Hungarian Tragedy, 1957

Gadgil, D. R.: Economic Policy and Development, 1955

Gadgil & Sovani: War and Indian Economic Policy, 1943

Ghosh, Alak: New Horizon in Planning, 1956

Ghosh, Bimal C. : Planning For India, 1944

Ghurye, G. S: Caste and Class in India, 1957

,, ,, : The Problem of the So-called Aborigines Gorwala, A. D.: Report on Public Administration, 1951

#### Government of India

- Rural Manpower and Occupational Structure ( Ministry of Labour )
- 2. Report of the Agricultural Labour Enquiry (Office of Economic Advisers)
- 3. Recent Economic and Social Trends in India, 1946 (Planning Commission)
- 4. The Frist Five Year Plan, 1952
- 5. The Constituent Assembly Proceedings
- 6 The Constitution of India
- 7. States Reorganisation Commission Report
- 8 Indian Labour Year Book (various years)
- 9. Report of the village Small Scale Industries Committee (Karve Committee)
- Indian Tax Reform—Report of a Survey by Nicholas Kaldor, 1956
- 11. Report of the Taxation Enquiry Commission
- 12. The Second Five Year Plan
- 13. Review of First Five Year Plan, 1957
- 14. Agricultural Legislation in India
- 15. Indian Year Books (various volumes)

Gupta, H. C.: Problems and Process of Economic Planning in Underdeveloped Economics with Special Reference to India, 1958.

Gutkind, E. A.: Creative Demobilization (2 vols.) containing Principles of National Planning and Case studies in National Planning, 1948

Hanson, A. H. (Ed.): Public Enterprise, 1955

,, ,, ; Public Enterprise and Economic Development, 1959

Harris Seymore E.: Economic Planning, 1949

Hayek, F. A.: Collective Economic Planning, 1935

Hough, Eleanor M.: The Co-operative Movement in India, 1959

Indian Society of Agriculture Economics: Seminar on Rational of Regional Variations in Agrarian Structure of India (Proceedings)

Jennings: Some Characteristic of Indian Constitution

Kahin G. M.: Nationalism and Revolution in Indonesia

Kapadia, K. M: Marriage and Family in India, 1955

Khare, G. P.: Planning in India, 1958

Kohn Hans: Idea of Nationalism, 1956

Kosambi, D. D.: The Introduction to the study of Indian History, 1956

,, , Exasperating Essays.

Kozlov, V.: Bourgeois Nations and Socialist Nations

Kummarappa, J. C.: Planning by the People for the People, 1954

Lange, O. &. Taylor, F. M.: On the Economic Theory of Socialism, 1938

Laski, H. J.: The State in Theory and Practice, 1935

Lavis Oscar: Group Dynamics in a North Indian Village: A Study of Faction.

Lavis Oscar: Village Life in Northern India

Lenin: Collected Works, Vols I and II

Lenin, Arthur: The Theory of Economic Growth, 1955

Lumby E. W R.: The Transfer of Power in India, 1954

Madan, B (Ed.): Economic Problems of Underdeveloped Countries in Asia, 1953

Majumdar, D. N & Others (Ed.): Rural Profiles

Malavia, H D.: Land Reforms in India, 1955

,, ; Village Panchayat in India, 1956

Mannheim, Karl: Freedom, Power and Democratic Planning, 1951

Mao Tse Tung: Selected Works, Vols. I to IV

Marriot McKim (Ed.): Village India, 1955

Matthai, John: Village Government in British India, 1915

Hazlewood, A.: The Economics of "Under developed Areas"

Mehta, Asoka & Patwardhan, A.: The Communal Triangle in India, Allahabad.

Mehta, Asoka: Report on Foodgrains Enquiry Committee, Delhi, 1957

Mehta, M M.: Structure of Indian Industries, 1955

" : Combination Movement in India, 1952

Menen, V. P.: Transfer of Power in India, 1957

,, ,; Story of Integration of the Indian States, Bombay, 1956

Mills, C. W.: The Power Elite, 1956

Ministry of Food & Agriculture: Bibliography of Indian Agricultural Economics

Mitra, K (Ed): Economic Freedom and Economic Planning Mukherjee, Ramkrishna: The Dynamics of a Rural Society, 1957

Murphy, G. & L. B.: In the Minds of Men, 1953

Myers, C. A.: Industrial Relations in India, 1958

Narayan, J. P.: Socialism to Sarvodaya, Madras, 1956

Narmadeshwar Prasad: The Myth of the Caste System, 1957

Nehru Jawaharlal: Before and After Independence (1922-1950), Delhi.

,, ; Bunch of Letters, Bombay, 1958

"; Discovery of India, Calcutta, 1946

,, Nehru's Speeches (1942-43), Delhi, 1954

,, ,, (Vol., 3), Delhi, 1958

,, , ; Planning & Development Speeches, Delhi, 1956

,, ,; Youth's Burden Bombay, 1944

" : Autobiography

,, ,, : Unity of India

,, : On Co-operation

Nurkse, R.: Problems of Capital Information in Underdeveloped Countries, 1953

Nurullah, Sayeed & Naik, J. P.: History of Education in India, 1943

Panandikar, S G.: Eco. Reconstruction in Yugoslavia, 1946

Panikkar, K. M.: Hindu Society at Cross Roads, 1955

, . Asia & Western Dominance, 1954

Park, L. & Tinkar, I.: Leadership and Political Institution in India, 1959

Patel, Baburao: Burning Words, 1957

Pattabhi Sitarammayya: History of Indian National Congress, Vol. I, 1935; Vol. II, 1947

Planning Commission: P.E.O Publications — Evaluation Reports on Working of Community Projects

Publications Division: Facts about India.

Radhakrishnan, S.: Report of the University Education Commission, 1949

Rajendra Prasad: India Divided, 1946

Randive, B. J.: India's Five Year Plan, 1953

Report of the Finance Commission (Final Report), 1945

Research Programme Committee: Planning Commission.
Reports on the Research.

Reserve Bank of India: Report on the Survey of India's Foreign Liabilities and Assets

Reserve Bank of India: Land Mortage Banks.

Reserve Bank of India: All India Rural Credit Survey, Vol II, General Report

Reserve Bank of India: Reports on Currency and Finance

Royal Institute of International Affairs: A Food Plan for India

Saxena: Second Five Year Plan, 1957

Sen, Amar: On Monopoly 1957

Shah, C. G: Sampatti Daan and Bhoodan Movement

Shukla, Chandravadan; Socialistic Pattern, 1915

Sorokin, P. A.: Social Philosophies of an Age of Crisis, 1952

Sovani: Planning of Post War Economic Development in India, 1951

Spate O H. K.: India and Pakistan, 1954

Subba Rao, B.: The Personality of India, 1958

Talbot, Phillips: South Asia in the World To-day, 1950

Taylor, C.: A Critical Analysis of India's Community Development Programme

Tendulkar, D. G. : Mahatma, Vols. 1-8

Thaper, R.: India in Transition, 1956

Thayer, P. W. (Ed.) Nationalism and Progress in Free India, 1956

Thirumalai, S.: Post-war Agricultural Problems and Policies in India, 1954

Thorner, D.: Agrarian Prospects in India, 1956
Transactions of the Third World Congress of Sociology

U.N.O.: Demographic Year Book, 1957

U.N.O.: Eco Applications of Atomic Energy, 1957

U.N.O.: Eco. Developments in Africa, 1957

- U.NO.: Eco. Developments in Middle East.
- U.N.O.: Eco. Survey of Asia and the Far East Problems and Techniques, 1955 Year Books
- U.N.O.: Measures of Economic Development of Undeveloped Countries
- U.N.O.: World of Eco. Survey Yearly Reports. Processes and Problems of Industrialization in Underdeveloped Countries, 1955
- U.N.O.: Land Reforms Defects in Agrarian Structure
- UNO.: Taxes and Fiscal Policy in Underdeveloped Countries, 1954
- U.NO: Public Finance—Surveys, India (Department of Eco Affairs), 1951
- United States Sub-Committee on Technical Assistance programme: Eco. Development in India and Communist China, 1956
- Vakil, C. N.: Eco. Consequences of Divided India, 1950.
- Vakil, C. N. & Brahmanand, P. R.: Planning for on expanded Economy, 1956
- Veblen: The Theory of Leisure Class, 1949
- Venkat, Subbiah: Indian Economy Since Independence, 1958
- Wadia P. A. & Marchant, K. T.: Our Economic Problem, 1954
- Wadia, P. A. & Merchant, K. T.: Bombay Plan-A criticism.
- Wadia, P. A. & Merchant, K T.: The Five year Plan A Criticism, 1951
- Wootton Barbara: Freedon under Planning, 1945
- Zinkin Maurice: Development for Free India, 1956
- Zinkin Maurice: Problems of Eco. Development in India, 1954

#### Periodicals

A.I.C.C Economic Review

American Journal of Sociology

American Sociological Review

Annals

American Anthropologists

Call

Capital

Commerce

Current Sociology

Eastern Anthropologists

Economic Weekly

Foreign Affairs

Fourth International

Indian Journal of Agricultural Economics

Janata

Kurukshetra

Mankind

Man in India

Modern Review

Monthly Review

New Age

Pacific Affairs

Rural India

**Rural Sociology** 

Sociological Bulletin.

### নিদে শিকা

অনগ্ৰদৰ জাত, ১৫১ অনুসূদিত জাত, ১৪৯ অন্ধ্ৰন

আজাদ মোলানা, ৬২
আজাদ হিন্দ ফোজ, ৪৭
আটপাটিক সনদ, ৪৩
আধাাত্মিক ধাবণা, ১৫৮
আপোষ্যুলক নাতি, ৫২
আক্রিকা, ১৪
আমলাতা ব্রক সন্ত্রাস, ১৯
আমেরিকান মূলধন, ৪০

हेंगेनी. ८. २

উত্তৰ প্ৰদেশ, ১৫১ উত্তৰ ভিয়েতনাম, ১৪ উপজাতি, ১৪২, ১৫০

একচেটিয়া কাববাবী, ১০৩ এশিয়া, ৯

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, ২৬

কম্বানিউ শাসনতন্ত্ৰ, ২১
কাশ্মীব, ৫৬
কেবালা, ১৬৩
কোসাখী, ডি. ডি., ৪৫, ৬৩
কুপালনী, আচাৰ্য, ১৬১
কৃষি অৰ্থনীতি, ১৪৮
কৃষিনীতি, ১০৮, ১১৫
কংগ্ৰেস সোম্বালিই পাটি<sup>2</sup>, ৩৪
ক্যাবিনেট মিশন, ৫০, ৫২, ৫৩

ক্রিপস্ মিশন, ৪০ ক্রুশ্চভ, ১৯

খাদ্য সমস্তা, ১৫৫

গণ আন্দোলন, ৫০
গণপরিষদ, ৫১. ৭১, ৭৮
গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা, ১১৮
গান্ধী, মহাত্মা, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫৩, ১৫৭
গোখেল, ৬৯
গ্যাডগিল, ডি. আব., ১৭, ১১১

চনমপন্থ গোষ্ঠী, ৫১ চীন, ১২, ১৪, ১৮,২০, ২১, ৯০, ১২৮

कनगरनि युक्त ( कनगुक्त ), ०० कनगरन, ১७० कालभा ठ, ১৪৯, ১৫०, ১७० कालभा ठ, ১৪৯, ১৫०, ১७० कालोय व्यव्या ठि, ०० कालोय व्यव्या, ७० कालोय भारत्व्या किसिंग, ৯৯ कालोय भारत्व्या, ১७, ००, ०৯ कालोय भारत्व्या, ১৮, ००, ०৯ कालान, ०, ৯, ৪৪ कालानी मामाजानान, ৪९ कामानी, ৯, ৪১, ৪৩

তিব্বত, ৯০ তেলেংগানা, ১৬৩

मलहोन गर्गछत्, ४४ (मन्द्यमी भूँ कियामी, ७४ (मनाहे, (मात्रातको, ১২० (मनीत्र ताका, ३२, ४১, ४২ ক্রাবিড় কাজাগাম আন্দোলন, ১৫১

ধনতন্ত্রবাদ, ৫, ৯, ১০, ১৯, ২৫, ৬৫, ৯৪, ১৫৭, ১৬৫ ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনা, ৯৬ ধনিকশ্রেণী, ১১৪

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ১৫৮

নাংসি জার্মানী, ৫
নারায়ণ, জয়প্রকাশ, ৪৭, ৮৮
নিবর্তনমূলক আটক আইন, ৮৭
নির্দেশাত্মক নীতি, ৮৭
নেহক, জওহবলাল, ৪৫, ৫৩, ৬৩, ৮৬, ৯০,
১০৮, ১২১, ১২৬

পक्षमील, ४৯
পতু गीक माञ्चाकाराम, ४७
পাকিন্তান, १৫, १७, ১०७
পাঁচশালা পরিকল্পনা, ৯৫, ১০০
পুঁজিবাদ, ২৩
পুঁজিবাদী অর্থনীতি, ১০৬
পুঁজিবাদী কোট, ১০৮
পুঁজিবাদী কোট, ১০৮
পুঁজিবাদী বিকাশ, ৯৪, ৯৯
পুঁজিবাদী গ্রেণী, ৬৭, ৭৩, ১৫৬
পুনকজ্জীবনবাদী, ১৯৮
পোর সুযোগ, ১৪৩
পাটেল, বলভভাই, ৫০, ৮১, ১৫৭

(नो विद्याह, ००, ०४, ७১

ফরওরাড রক, ১৬৩ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ, ৮৬ ফ্যাসিবাদ, ৪৫ ফ্রান্স, ৯, ১১, ১৩, ৪০

প্रका (সামালিফ দল, ১৬১, ১৬২

বামপন্থী জাতীয়ভাবাদী গোন্ধী, ৫৩ বদেশী পুঁজি, ১২০ বিপ্লবী সমাজতান্ত্ৰিক দল, ১৬০
বিশ্লঘ্ৰন্ধ, ২
বিশ্লঘ্ৰ, ২
বিশ্লঘ্ৰ, ২
বিশ্লঘ্ৰ, ২
বিজাবী, ১৫৭
বুৰ্জোখা গণতান্ত্ৰিক বিপ্লব, ১৬৫
বুজোখা বাস্ত্ৰ, ৭২
বুজোখা শ্ৰেণী, ৩৩, ৩৪, ৫৪, ৬৫, ৬৬, ৬৮
৮২, ৯৪, ৯৯, ১৫৬, ১৫৮
বৈশোক নীতি, ৮৬, ৮৮

বোস্বাই পবিকল্পনা, ৯৯ ব্রাহ্মণ-নায়ার সংগ্রাম, ১৫১ ব্রাহ্মণ মারাঠা-মাহার সংগ্রাম, ১৫১ ব্রিটিশ মূলধন, ৩৯ ব্রিটেন, ৯, ১১, ১২, ১৩, ৪১, ৪৩

ভাবাবাদী বারণা, ১৫৮
ভাবে, বিনোবা, ৮৮
ভাবত বিভাজন, ৫৫
ভাবতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ৩৯, ৪১, ৪৪, ৫৩, ৬০, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭৩, ৭৮, ৮০, ৮২
৮৪, ৯৪, ১২৩, ১২৫
ভারতীয় মূল্যন, ৩৯
ভারতের সাম্যবাদী দল (ক্য্যুনিই পার্টি ),
৩৩, ১৬২
ভাবাভিত্তিক প্রদেশ, ৮৪
ভূমি সংক্রার, ১১১

মহাপ্তজ্যটি আন্দোলন, ৮৫
মহায়ন্ত্ৰী, ১৫১
মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা, ৫৩, ৫৪, ৬৯
মাক<sup>ৰ্</sup>লবাদ, ১৬২
মার্কিন যুক্তরান্ত্ৰী, ৯, ১৬, ১৬, ২৬, ৪৩

মার্কিল সাম্রাজ্যবাদ, ১০
মার্শাল প্লান, ১০
মিকোরান, ১৯
মিশব, ১২
মিশ্র অর্থনীতি, ৮৬, ৯৫, ১৬৯
মুসলীম লীগ, ৩৩, ৪২, ৪৪, ৫১, ৫২, ৫৪, ৬১,
৬৭
মেহতা, জি. এল., ৬৯
মের্সিক অধিকাব, ৭৬, ৮৭

রণদিন্তে, ১৬২
বাজাগোপালাচারী, ১০৮, ১৫৭
বাজাগোপালাচারী, ১০৮, ১৫৭
বাজা পুনর্গঠন কমিশন, ৮৫
বাণাডে, ৬৯
বাষ্ট্রসংখ, ২৪, ৫৬
বাষ্ট্রবংশ, ২৪, ৫৬

मानिकिश अरक्की अथा, ७०

यर्गाझंखिया, ১৯, ১৮, २०

লাতিন আমেরিকা, ১৪ লাল ফৌজ, ২১ লোহিরা, রামমনোহব, ৬২, ১৬২ লাান্ধি, ৭২, ৭৬, ৮৭

त्रभ, ১०४

শাহ, কে. টি., ৯৯
শিক্ষানীতি, ১২৯, ১৩৬
শিক্ষার মাধ্যম, ১৩৩
শিখ, ৫৩
শিল্পনীতি, ১০১
শিল্পারন, ৩৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১
শ্রামিক ধর্মঘট, ৫২, ৬১
শ্রামিক ধর্মঘট, ৫২, ৬১

क्रोलिन दुश, ১৯

সন্ত্ৰাসবাদ, ৪৭ न्यांक उत्त. ১७४ সমাজভাৱিক জোট, ১৮, ২১ সমাজতারিক দল, ১৬১ সমাজতাত্তিক পাঠকল্পনা, ১৬ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, ১০ সক্ষাত্রিব অগিকার, ১৪ গস্প্রদার ভিত্তিক জীবন, ১৪৯ সামক্তের, ১৫৭ সামস্ত হাদ্বিক বাজা, ৮০ সামাজিক অসামা, ১২৪ সামানাদ, ২৫ সামাজাবাদী শক্তি, ৩, ৪, ৫, ১৩ माञ्चलाधिक लोका. १० शास्त्रमाधिक मंजि. १४ সাম্প্রদারিকতা, ৪৪, ৫১ সূজাৰ বোস, ৪৪, ৪৭ त्माजित्वक हेकेनियान, e, ১১, ১७, ১৮, ১०, 22, 20, 00, 80, 26, 246 **সংখ্যালঘু সম্প্রদার, ee** गरविधान, १५, ৮१, ৯৪, ১২০ मरयुक्त महावां ये चाटमानन, ४० नरमिय गर्गकतः ৮৮ ৰতন্ত্ৰ দল, ১৯৩

হাংগেরী, ৯০ 'হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ', ১০০ হিন্দু মহাসভা, ৫২ হিন্দু-মুসলিষ সম্পর্ক, ৫২